# হস্তরেখা-বিচার

বালীগ্রামনিবাদী শনিবরাকুগৃহীত ৺অচ্যুতপঞ্চানন বংশোদ্ভব জ্যোতিধী—শ্ৰীস্ৰ্য্যসিদ্ধান্ত ভট্টাচাৰ্য্য (জ্যোতীরঞ্জন)

প্রপীত

(প্রথম সংস্করণ)

とりなが

#### প্রকাশক

#### শ্রীরামশরণ বেজ

>•এ কালী ব্যানাৰ্জ্জী লেন, মাণিকতলা রোড, কলিকাতা।

### প্রাপ্তিন্থান-

প্রকাশকের নিকট এবং
শুরুদাস চট্ট্যেপাধ্যায় এণ্ড সক্স্
২০৩া১৷১ কর্ণভয়ালিস ষ্ট্রাট্, কলিকাজা :
শ্রীবৈত্যনাথ জ্ব্যোতিভূষণ
গাসএ গোপালনগর রোড, আলিপুর
ও

রক মেকার এন্ , এল্ , দাস ৭০ নং ঈশ্র ঠাকুর লেন।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, ক্রুদ্র প্রিণ্টিৎ প্রস্থার্কস্, ৬৬ নং মাণিকতলা খ্রীট্, কলিকাতা।

### উৎসর্গ পত্র

পণ্ডিভাগ্রগণ্য অশেষগুণান্থিত
সর্বজনসমাদৃত বিশ্ববিশ্রুত জ্যোতির্বিদ

৺অফিকাচরপ জ্যোতিরক্স

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি
ভক্তিসহকারে

উৎস্ফ

হইল।

গ্রন্থকার



### গ্রহের স্থান ও রাশির স্থান।

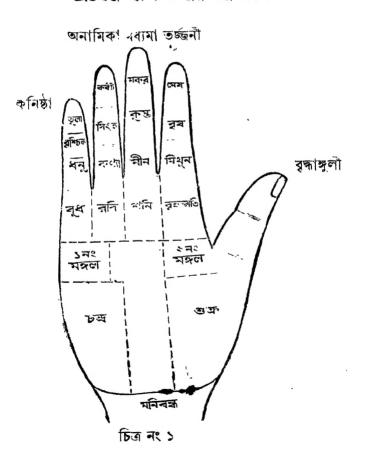

### চিত্ৰ ২

|                    |       | চিক্ত       |                                         | পৃষ্ঠ:      |
|--------------------|-------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>অ</b> গুয়ুরেখা | •••   | >-2         | ` · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ેલ્સ        |
| পরস্বাপ্তি রেখা    | •••   | <b>২—-২</b> | • •                                     | ૯৬          |
| ভাগ্যৱেখা          | •••   | <b>9—</b> 9 | •••                                     | 63          |
| শিরোরেখা           | •••   | 8-8         | •••                                     | ७२          |
| হৃদয়রেখা          | •••   | ee          | •••                                     | <b>'5</b> 3 |
| রবিরেখা            | •••   | ৬—৬         | •••                                     | ৬৮          |
| স্বাস্থ্যরেখা 🔻    | • • • | 9-9         |                                         | ૧૨          |
| প্রবিভরেখা         | • • • | bb          | •••                                     | <b>ኮ</b> ৫  |
| প্রত্যক্ষ দর্শনরেখ | •••   | àà          | ***                                     | ٣8.         |
| শুক্রবন্ধনী        | •••   | 70-70       | •••                                     | 99.         |
| বিবাহরেখ           | •••   | >>->>       | •••                                     | bo          |
| সন্তানরেগা         | •••   | >>>>        | •••                                     | be          |
| করচতুকোণ           | •••   | >0->0       | •••                                     | <b>b</b> 5  |
| করত্রিকোণ          | •••   | 28          | •••                                     | <b>ሥ</b> ଓ  |
| মণিবন্ধ            | •••   | >0>0        | •••                                     | <b>b</b> b. |

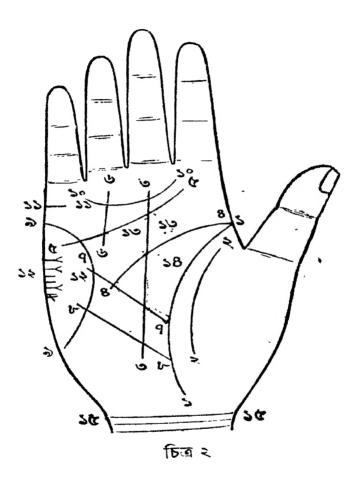

### ভূমিকা

( ভক্তর স্কুমার রঞ্জন দাশ এম, এ, পি, এচ্ডি, লিখিত )

সামুদ্রিক বিঞা অতি প্রাচীন বিভা। কোন্ ঋতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে সামুদ্রিক বিভা বা হস্ত, ললাট প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শনে মানব জীবনের শুভাশুভ বিচার করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেচে, তাহা নিদ্ধারণ করিবার উপায় নাই। বরাহমিহির ক্বত বুহৎসংহিতায় দেখিতে পাওয়া ৰায়, ''মহয়ের উত্থান ( দৈর্ঘা ), মান (ভার), গতি, সংহতি ( অঙ্গুলি-मर्भनामित शर्ति ), भात (सम सङ्जा तुन्त सांश्मामि ), वर्ष (तिन्न कत्रनामित). ক্ষেত্র (জিহ্বাদন্তনেতাদির স্থিগতা), কণ্ঠস্বর, প্রকৃতি বা সম্ব (ক্ষিতাপ্ ভেজাদি।, অনক । মুথের আফুতি), কেত্র (পাদ গুলফ জঙ্খাদি) ও মূজা (দেহের কান্ডি) এই সকল বিষয় শিক্ষিত সমুদ্রবিৎ বিচার করিয়া গত ও অনাগত ইষ্টানিষ্ট ফল বলিবেন। সমূদ্ৰ নামে শাস্ত্ৰ হইতে সামূদ্রিক নাম উৎপন্ন চইরাছে। এই শাল্তের উৎপত্তি বরাচ মিহিরেরও পুর্বে হুইয়াছিল: উৎপল্ভট্, পুরুষ ও ক্যালক্ষণে সমুদ্রণাঞ্জের বহুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সমুদ্র বাতীত গর্গ ও পরাশরের নামঙ এই বিভার সম্পর্কে দৃষ্ট হয়। মহাপুরুষের করতলে শ্রীবৎস ধ্বজাঙ্কুশাদি 'হিহ্নদর্শন বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। মহাভারতেও ( সভাপর্ব্ব ৫, উত্তর পর্ব্ব ৩৪, ১০২, কর্ণপর্ব্ব ৫০, অশ্বমেধ পর্ব্ব ৮৫) সামুদ্রিক শাল্পের উল্লেখ আছে। তথার সামুদ্রিক, শব্দেরই প্রয়োগ আছে। স্থভরাং এই

শাস্ত্র যে খ্রীষ্টপূর্ব অন্ততঃ পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই! পরে রাশি গ্রহাদি গণনা চলিত হইলে করতলাদির রেখা দেখিয়া জন্মরাশিচক্র ও তাহা হইতে জাতকের শুভাশুভ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন সকল বিছার যেরপ দশা হইয়াছিল, এই বিভার ক্ষেত্রেও ভাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ভারতবর্ষে ইহার গবেষণা ও চর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল এবং যুরোপখণ্ডে গ্রীক্দেশ ও পরে ইতালি, জাম্মানি, ফ্রান্সে সামুদ্রিক শাস্ত্রের বিলক্ষণ আলোচনা হইরাছিল। তাহার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে নানা উন্নতি সাধন করিয়া নৃতন পদ্ধতিতে গ্রন্থাদি রচনা করিতেছেন। এদিকে আমাদের ্দেশের।প্রাচীন গ্রন্থুল প্রায় লুপ্ত হুইতে চলিয়াছে। ইহার অন্ততম কারণ এই যে, যিনি সামুদ্রিক বিছার চর্চ্চা করিতেন, তাহার মৃত্যুর পর হয়ত কেহ সে বিছার চর্চা করিতে অগ্রসর হইল না। আবার আমাদের দেশে গুরু ও শিক্ষক শিষ্যপরস্পরায় মুখে মুখে বিগ্রাদান করিতেন, ভাহাতেও এ বিছার কিরদংশ লুপ্ত হইরাছে। কেহ কেহ বা এ-বিছার বিশেষ পারদশী হইয়াও তাঁহার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে অভ্য কাহাকেও এ-বিতা দান করিতে অগ্রসর হন না! এই সকল কারণে আমাদের দেশে সামুদ্রিক বিষ্ঠার গবেষণা লুগুপ্রার হইয়া আসিয়াছে। স্কুতরাং এই সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিতে চইলে পাশ্চাতা ভূমিখণ্ডে এই বিস্থার কতটা উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইতে হইবে।

আমার শ্রদ্ধের বন্ধু, গ্রন্থকার শ্রীযুত স্থাসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশর, এই গ্রন্থ রচনার পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিচারপদ্ধতির সময়র করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই বিষয়ে যতগুলি পুস্তক দেখিবার আমার স্থবোগ হইখাছে, তাহাদের কাহারও মধ্যে পাশ্চাত্যের মতামত এমনভাবে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা দেখি নাই। স্পতরাং একথা নিঃসন্দেহরূপে বলা ষাইতে পারে ষে, গ্রন্থকারের এই চেষ্টা আমাদের দেশে অভিনব এবং এ-বিছার অন্ত্যান্তিং স্ক্রমাত্রেই এই গ্রন্থপাতে মথেষ্ট উপকার ও তৃপ্তিলাভ কবিবেন। গ্রন্থকার একজন প্রখ্যাতনামঃ জ্যোতির্বিদের পূল্ল এবং নিজেও এ বিষয়ে পারক্ষম, স্ক্ররাং তাঁহার এ-চেষ্টা যে জয়য়ুক্ত হইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

### গ্রন্থকারের নিবেদন

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ভদ্রমহোদয়গণ আমার নিকট পুনঃ পুনঃ এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, বক্ষভাষায় সামুদ্রিক রেখাবিচারের সহজ্ঞ শিক্ষণীয় পুস্তকের একান্ত অভাব। যে কয়েকটা পুস্তক ইতি পূর্বের আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, ভাহার কোনটাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সমন্বয়ে ও সম্মেলনে লিখিত হয় নাই। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধুবর্গের দ্বারা বারংবার অমুক্তর্ম হইয়া, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ণে প্রচেষ্টা করিয়াছি। এইক্ষণে স্থধীবর্গের নিকট আমার এই পুস্তকখানি সমাদৃত হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব। বলা বাহুল্য বন্ধুগণের সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত আমার দ্বারা এই কার্য্য এত সহজ্বে সম্ভব হইত না। এই জন্ম নিম্নলিখিত স্থধীগণ এরং বন্ধুদিগের নিকট আমি চিরক্তজ্ঞ।

- ১। পণ্ডিত বৈছ্যনাথ জ্যোর্ভিভূষণ—
- ২ শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধাায়, বি-এস্ সি, বি, এল্
- ৩ ,, স্থাস লাল বন্দোপাধ্যায় এম্, এ
- ৪ পণ্ডিত ধর্ম্মত্রত চট্টোপাধ্যায়
- ৫ শ্রীস্থবোধ কুমার দত্ত এম্ , এ, বি, এল্

৬ শ্রীনৃপেক্র নাথ ঘোষ বি এস্, সি, বি, টি ৭ ,, সরোজরঞ্জন দাশ বি. এ

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রাদেয় ডাক্তার শ্রীস্কুমার রঞ্জন দাশ, এম্এ, পি এইচডি মহোদয় এই পুস্তকখানি আমূল প্রুফ সংশোধিত করিয়া এবং আবশ্যক্ষত ভাষা পরি-বৰ্ত্তিত ও পরিমাজ্জিত করিয়া আম্ব্ন অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অধুনা পুস্তকখানি সর্ক্রসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে কুতার্থ হটব।

ন্ত্ৰ নং কালী ব্যানাজ্জি নেন মাণিকতলা রোড, কলিকাতা। ৬ই বৈশাখ, ১০৪২ সাল।

## স্চিপত্র

|                        | প্ৰথ          | ম অধ্যায় |       | পৃষ্ঠা |
|------------------------|---------------|-----------|-------|--------|
| হাতের গঠন ও অ          | <u>যুত্</u> ন |           | •••   | ۲.     |
| অপরিপুষ্ট হস্ত         | •••           |           |       | ર      |
| সমচতুক্ষোণ হস্ত        | •••           | •••       | •••   | ¢      |
| স্থলাগ্ৰ হস্ত          | •••           | •••       | •••   | 30     |
| দার্শনিক হস্ত          | •••           | •••       | •••   | 32     |
| শিল্পী হস্ত            |               | •••       | •••   | >8     |
| ভাবুক হস্ত             | •••           | *** *     | •••   | 24     |
| মিশ্রিত হস্ত           | •••           | •••       | ***   | २ऽ     |
| অঙ্গুলী বিচার          | •••           | •••       | •••   | ২৩     |
| অঙ্গুলীর আকৃতি         | •••           | •••       | •••   | २०     |
| অঙ্গুলীর তুলনা         | •••           | •••       | •••   | : 6    |
| পর্বব বিচার            | •••           | •••       | •••   | २०     |
| বৃদ্ধাঙ্গুলী বিচার     | •••           | •••       | •••   | ৩২     |
| নখের রং                | •••           |           | ***   | 90     |
| নখের আকৃতি             | •••           | •••       | ***   | ৩৬     |
| নখের উপর দাগ           | •••           | •••       | • • • | 09     |
| অঙ্গুলীতে চক্ৰ         | •••           | •••       | • 4 • | ৩৮     |
| অঙ্গুলীতে শৃদ্ধ        | •••           | •••       | •••   | ৩৮     |
| বৃহস্পতি <b>স্থা</b> ন | •••           | •••       | •••   | లన     |

### 

|                       |       |               |       | পৃষ্ঠা     |
|-----------------------|-------|---------------|-------|------------|
| শনিস্থান              | •••   | •••           | •••   | 82         |
| রবিস্থান              | •••   | •••           | •••   | 8२         |
| বুধস্থান              | •••   | •••           | •••   | 88         |
| মঙ্গলের স্থান         |       | * * *         | •••   | 8¢         |
| চন্দ্র হান            | •••   | •••           | • • • | 86         |
| শুক্রস্থান            | 5 - 0 | •••           | •••   | 89         |
| করতল কোমল কি          | কঠিন  | •••           | •••   | 84         |
| করতলের বর্ণ           | •••   |               | •••   | 88         |
| করতল উচ্চ কি নি       | ম     | •••           |       | 49         |
| করতলে চক্র বা মুড     |       | • • •         |       | <b>(</b> 0 |
|                       | f     | ৰতীয় অধ্যায় |       |            |
| রেখা বহু কি অল্প      | •••   | •••           | ***   | . 42       |
| রেখার গভীরতা          | •••   | •••           | •••   | ¢ >        |
| রেখার বর্ণ বিচার      | ****  | •••           | •••   | €.         |
| আয়ুরেখা              | •••   | •••           | •••   | <b>@</b> 2 |
| পরস্বা <b>গুরে</b> খা | •••   | •••           | • • • | ¢ 5        |
| ভাগ্যৱেখা             | •••   | # # <b>*</b>  | • • • | 63         |
| শিরোরেখা              | •••   | •••           | •••   | ৬২         |
| 'হৃদয়রেখা            | •••   | •••           |       | ৬৫         |
| রবিরেখা               | •••   | ••            | •••   | ৬৮         |
| স্বাস্থ্যরেখা         |       | •••           |       | १२         |

|                     |       |               |       | পৃষ্ঠা |
|---------------------|-------|---------------|-------|--------|
| প্রবৃত্তিরেখা       | •••   | • • •         | •••   | `ବଝ    |
| শুক্রবন্ধনী         | •••   | •••           | • • • | 99     |
| বিবাহরেখা           | •••   | •••           | •••   | 60     |
| সন্তানরেখা          | •••   | •••           | •••   | , ৮৩   |
| প্রত্যক্ষ দর্শনরেখা | •••   | •••           | •••   | ٧8     |
| করচভূকোণ            | •••   | •••           | •••   | 50     |
| করত্রিকোণ           | • • • | •••           | •••   | ৮৬     |
| মণিবন্ধ             | •••   | •••           | •••   | pb     |
|                     | 7     | হতীয় অধ্যায় |       |        |
| ক্ষেত্রে ১টি সরলরেং | 47    | •••           | •••   | ৯১     |
| ক্ষেত্রে ৩টি সরলরেং | n     | •••           | •••   | ৯২     |
| অঙ্গুলীতে চক্ৰ      | •••   | • • •         | •••   | నల     |
| অঙ্গুলীতে যব        | •••   | •••           | •••   | ৯৪     |
| তিল বা কাল দাগ      | •••   | •••           | •••   | 86     |
| ক্ৰশ্ চিহ্ন         | • • • | • • •         | •••   | 36     |
| নকত্র চিহ্ন         | • • • | •••           | •••   | عالم   |
| ত্রিভুজ চিহ্ন       | • • • | •••           | •••   | >00    |
| চতুকোণ চিহ্ন        | •••   | ***           | •••   | >०२    |
| জাল চিহ্ন           | •••   | •••           | ***   | : •8   |
| বৃত্ত চিহ্ন         | •••   | •••           | • • • | :00    |
| পরিশিষ্ট            |       |               | •••   | 700    |
|                     |       |               |       |        |

### শুদ্ধি পত্র।

| পূৰ্তা অশুদ               | শুক                    |
|---------------------------|------------------------|
| ৫৭ (চিত্ৰ ২ চিহ্ন ২)      | ( চিত্ৰ ২ চিহ্ন ৩ )    |
| ৬২ (চিত্ৰ ২ চিহ্ন ৩)      | ( চিত্ৰ ২ চিহ্ন ৪ )    |
| ৭৮ (চিত্ৰ জ ৩ চিহ্ন ১৷২ ) | ( চিত্ৰ জ ১ চিহ্ন সা২) |
| ৭৭ (চিত্র ১০ চিহ্ন ২)     | ( চিত্ৰ ২ চিহ্ন ১০)    |
| ৭০ (চিত্ৰ ঙ ২ চিহ্ন ২)    | ( চিত্ৰ ঙ ৩ চিহ্ন ২ )  |
| •                         |                        |

### হস্তরেখা-বিচার।

#### ---1>+36954**<**1---

### প্রথম অধ্যায়।

### হাতের গঠন ও আয়তন।

হাত দেখিতে হইলে প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত, হাতের গঠন ও আয়তন কি রকম। তাহা না দেখিয়া যদি আমরা কেবল কররেখা বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে অনেক সময়েই আমাদের ভবিশুদ্বাণী ভুল হয়। সামাশ্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই, ইহার কারণও হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ কঠিন নয়। হাতের গঠন ও আয়তন সকলের সমান নহে। বংশ পরম্পরাগত যে সকল দোষ বা গুণ আমাদের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠে, সে সমুদ্য আমরা সহজে অতিক্রম করিতে পারি না। এই সকল দোষ বা গুণের পরিচয়, আমরা হাতের গঠন ও আয়তন দেখিয়া পাইতে পারি। তন্তিন হাতের গঠন ও আরতন দেখিয়া পাইতে পারি। তন্তিন হাতের গঠন ও আকার হইতে কোন্ ব্যক্তি কিরপ কাজের উপযোগী তাহাও অনেকটা জানিতে পারা যায়।

কোন সমচতুকোণ ( Square ) হাতে, ভাগ্যরেখা যে রকম ভাবে আছে, ঠিক সেই প্রকারই যদি দার্শনিক হস্ত কিংবা শিল্পী হস্তে থাকে তাহা হইলে ভাগ্যরেখার ফল সমান হয় না। কেননা শিল্পী বা দার্শনিক হস্তে সাধারণতঃ ভাগ্যরেখা বৃহৎ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

সমচতুক্ষোণ হস্তে অনেক সময় ঐ প্রকার বৃহৎ ভাগারেখা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি সমচতুক্ষোণ হস্তে ভাগারেখা বৃহৎ ভাবে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পার্থিব বাাপারে দার্শনিক বা শিল্পী হস্তের অপেক্ষা জীবনে বেশী কৃতকার্য্য হইতে পারে। অতএব হাতের গঠন ও আয়তন কি রকম, প্রথমতঃ ভাহাই আমাদের দেখা উচিত। আর সমুদয় হাতের গঠন ও আয়তন জানিতে হইলে, আমাদের হাতের বিপরীত দিকটাও দেখা উচিত; সম্মুখ দিক হইতেই সমস্ত ঠিক বুবাতে পারা যায় না।

গঠন ও আয়তনের দিক হইতে সাধারণতঃ পৃথিবীতে সাত প্রকার হাত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—

- ১। অপরিপু্ফ হস্ত—Elementary Hand.
- ২। সমচতুকোণ হস্ত—Square Hand.
- ৩। সুলাগ্র হন্ত—Spatulate Hand.
- 8। দার্শনিক হস্ত-Philosophic Hand.
- ৫। শিল্পী হস্ত -Conic Hand.
- ৬। ভাবুক হস্ত-Psychic Hand.
- ৭। মিশ্রিত হক্ত-Mixed Hand.

উক্ত সাত প্রকার হস্তের চিত্র বিবরণসহ ক্রমান্বয়ে প্রদন্ত হইল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হাতের গঠনের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, এশিয়াবাসীর মধ্যে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে, দার্শনিক হস্ত খুব বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

### অপরিপুষ্ট হস্ত ( Elementary Hand )

সভা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত অপরিপুষ্ট হস্ত অতি অল্লই দেখিতে পাওয়া যায়।

সমচতুকোণ হস্তে যখন অল্প রেখা থাকে, বা অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র হয়, তখন আমরা অধিকাংশ সময়েই অপরিপুষ্ট হস্ত বলিয়া ভুল করি।

আসল অপরিপুষ্ট হস্ত জগতে বিরল। সভ্যতা প্রসারের সহিত মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক অপরিপুষ্ট হস্ত সভ্য-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। তবে মেরুপ্রদেশে বা তাতার জাতীয় লোকে-দের মধ্যে এরূপ হাতের এখনও সন্ধান পাওয়া যায়।

(২) আমরা যে অপরিপুষ্ট হস্ত দেখিতে পাই, তাহা আসল হাতের বিকৃত অবস্থা, ঐরপ হাতের করতল পুরু ও কটিন। হাতের তুলনায় আঙ্গুল অনেক ছোট ও কদাকার। বৃদ্ধাঙ্গুলি অতি ক্ষুদ্র ও বিশ্রী, উপরিভাগ (নখের কাছে) পিছন দিকে হেলান বা বিকৃত; করতলে রেখা বিরল; মোটের উপর অপরিপুষ্ট হস্ত দেখিতে বিশ্রী ও কদাকার, কঠিন বা কর্কশ ধরণের।

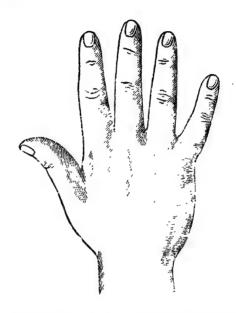

এইরপ হস্ত বিশিষ্ট মানবের মানসিক শক্তির বিকাশ খুব কম। ইহারা প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তির বেগ মোটেই দমন করিতে পারে না; শিল্প, কাব্য, সৌন্দর্য্য ইহাদের মনকে মোটেই আকর্ষণ করিতে পারে না। সভাবতঃ ইহারা ভীরু প্রকৃতির, কিন্তু ইহারা রাগিলে ভীষণ ও ক্রোধে অন্ধ হয়. এমন কি খুন পর্যান্ত করিতে শক্ষিত হয় না। সহজেই ইহারা উত্তেজিত হয়, ও ইন্দ্রিয়-দমন শক্তি হারাইয়া ফেলে। আর

যুক্তি তর্কও করিতে চায় না। উচ্চাকাজ্জা বলিয়া কোন কিছু ইহাদের মনে স্থান পায় না,—আহার বিহারকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়া থাকে। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, পাশবিক ভাব ইহাদের জীবনের বিশেষত্ব। এইরূপ লোক সচরাচর কায়িক পরিশ্রামের কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে; যথা চাকর, মুটে, মজুর ইত্যাদি,—এই সকল সম্প্রদায়ের লোকের হাতই অপরিপুষ্ট হস্ত মধ্যে গণা।

### সমচতুকোপ হস্ত (Square Hand)

সমচতুক্ষোণ হস্তের বিশেষত্ব এই যে, মণিবন্ধ, অঙ্গুলির চলদেশ ও হস্তের ছই পার্ম্ব লইয়া করতল,—মোটের উপর বেশ চতুক্ষোণ আকৃতি। এইরূপ হস্তে অঙ্গুলিগুলি সাধারণতঃ চতুক্ষোণ এবং নথের আকার ক্ষুদ্র ও সমচতুক্ষোণ।

এইরপ হস্তের অধিকারীরা সময়ানুবর্ত্তী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ভাবরাজ্যে বিশাসহীন হইয়া থাকে। ইহাদের নিক্ট প্রেরণা অপেকা যুক্তির দাবা বেশী। ইহাদের কাব্য বা কলা বিছা অপেকা কর্ম্মের প্রতি আসক্তি বেশী। ইহারা শান্তি ও শৃন্ধলাই ভালবাসে। ধর্ম সম্বন্ধেও ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ধর্মের নৃত্তন প্রেরণা কা সৃক্ষম বিচারশক্তি ইহাদের মনে আগেণী স্থান পার না। ধর্মের বাহিরের জিয়া-কলাপই ইহাদিগকে অধিক আকর্ষণ করে। ইহাদের চিন্তাশক্তি বা মৌলিকত্ব বিশেষ নাই; কিন্তু ইহারা যে কার্য্যই করিতে

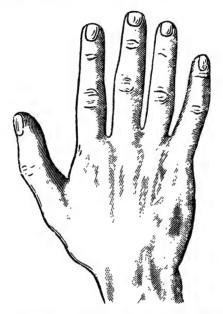

থাকে, তাহা অন্তরের সহিত ও যথাসাধ্য করিয়া থাকে।
মনের দৃঢ়তা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায় ইহাদের চরিত্রের
বিশেষত্ব। এই সকল গুণেই অনেক সময় ইহারা অধিক
মেধাবী ও প্রেরণাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অপেকা জগতে অধিক
সাফল্য লাভ করে।

সমচতুক্ষোণ হস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মঞ্চগতের বিশেষ পক্ষ-পাতী। ইহাদের শক্তি ব্যবদায়, কৃষিকার্য্য বা ঐ প্রকার প্রকৃতির যে কোন কার্য্যে—যাহাতে কর্ম্ম-তৎপরতা দরকার তাহাতেই—বেশী প্রকাশ পায়; ঐরূপ লোক গার্হস্থ্য জীবনের বেশী পক্ষণাতী এবং সরল প্রকৃতি, স্থদৃঢ় কর্ত্তব্যপরায়ণ, বন্ধুছে অকপট ও সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের একমাত্র দোষ যে, অতি মাত্রায় যুক্তি প্রদানে সমস্ত বিষয় ইহারা হৃদয়ক্ষম করিতে চেষ্টা করে এবং যে বিষয় বুঝিতে পারে না, ইহারা তাহা বিশ্বাসও করে না। স্থতরাং কবিতা বা ঐ রকম অবোধ্য বিষয় ইহাদের নিকট প্রায়ই অপ্রিয় অর্থাৎ আনন্দপ্রদ নহে।

প্রকৃত সমচতুকোণ হস্ত সচরাচর আমরা খুব কম দেখিতে পাই। ইহার আবার যে সব বিশেষঃ বা নিদর্শন আমাদের নশ্বন গোচর হয়, তাহার কথা এখন বলিব। কারণ এইপ্রকার মিশ্রিত সমচতুকোণ হস্তই অধিক সংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়।

' (ক) সমচতুকোণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি করতল অপেকাপ্রায়ই ক্ষুদ্র ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ সচরাচর সমচতুকোণ হইতে
দেখা যায়। এইরূপ হস্ত বিশিষ্ট লোকেব চরিত্রের বিশেষত্ব
এই যে, ইহারা জড়বাদী হইয়া থাকে,—যাহা তাহারা স্বচক্ষে
দেখে বা স্বকর্ণে শ্রবণ করে, কেবল তাহাই বিশ্বাস করে,
তন্তির আর কিছুই বিশ্বাস করে না। ইহারা একাগ্রতাযুক্ত ও
সঙ্কীর্ণমনা হয়। ইহারা দাস্তর্তি প্রভৃতি হীনকর্ম্ম বা কঠোর
কায়িক পরিশ্রম দারা অর্থোপার্জ্জন করে। ইহারা সচরাচর
মিতবায়ী হইয়া থাকে, অস্তায় ভাবে অর্থ-ব্যয় করে না।

#### ২স্তরেখা-বিচার

- (খ) যে সকল সমচতুদ্ধোণ হস্ত বিশিষ্ট লোকের অঙ্গুলি-গুলি করতল অপেক্ষা লম্বা ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ চতুদ্ধোণাকার, তাহারা অধিক মানসিকশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহারা যুক্তি ও তর্ক ভালবাসে এবং কুসংস্কারবিরোধী হয়। তাহারা স্বভাবতঃ বৈজ্ঞানিক বা যুক্তি ও বৃদ্ধির কাজই বেশী পছন্দ করে।
- (গ) যে সকল সমচতুদ্ধোণ হস্ত বিশিষ্ট লোকের অঙ্গুলি-গুলি লম্বা, স্থুম্পষ্ট এবং গ্রন্থি সংযুক্ত, তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। প্রত্যেক ঘটনা, ইহারা পূজানুপুজ্বরূপে (অর্থাৎ খুব ভালভাবে) বিচার করিয়া দেখিতে চায়। ইহারা সচরাচর সৌধশিল্পী (গৃহনিশ্বাণ বিভায় পারদর্শী নক্সা প্রস্তুত কারক) ও গণিত-শাস্ত্রবিদ্ হইয়া থাকে; অথবা চিকিৎসা-শাস্ত্র বা অভ্য কোন বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে নিযুক্ত হইলে, ইহারা সেই শাস্ত্রের কোন না কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে লোক সমাজে পরিচিত হয়।
- (ঘ) যে সকল সমচতুকোণ হস্ত বিশিষ্ট লোকের অঙ্গুলি-গুলি স্থলাগ্র, তাহারা সাধারণতঃ নূতন জিনিষ আবিষ্কার করে। মানুষের সর্বদা ব্যবহার্য্য জিনিষ ও বাহুযক্তাদি সম্বন্ধে উদ্ভাবন-শক্তি ইহাদের প্রকাশ পায়। ইহারা শিনুয়ান্তল বা যন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া থাকে। জগতে যাঁহারা বড় বড় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্ত প্রায়ুই এই প্রকারের।

- (৬) ভাবুক হন্তের ন্থায় অঙ্গুলিযুক্ত সমচতুক্ষাণ হস্ত,
  —এই ধরণের হাত সাধারণতঃ অতি অল্প দেখিতে পাওয়া
  যায়। তবে কতকটা এই রকম ধরণের হাত আমরা অনেক
  সময় দেখিতে পাই। এইরূপ হাতের করতল চতুক্ষোণ, অঙ্গুলি
  লম্বা, ছুঁচালো এবং লম্বা ধরণের নথ বিশিষ্ট; যাহাদের এইরূপ
  গঠনের হাত, ভাহারা সব কাজই বেশ উৎসাহের সহিত আরম্ভ
  করে; কিন্তু শেষ পর্যান্ত উৎসাহ থাকে না। এইরূপ হস্তবিশিষ্ট
  লোক যদি ভাল চিত্রকর হয়, তাহাদের চিত্র প্রায়ই অর্দ্ধস্থগিত
  অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহাদের খামথেয়ালা স্বভাব হয় এবং
  মাথায় নানারক্য মতলব থেলে, কোন কাজই শেষ পর্যান্ত
  করিতে পারে না।
- (চ) মিশ্র-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট সমচ হুক্ষোণ হস্তের করতল সমচ হুক্ষোণ হইলেও অঙ্গুলিগুলি প্রত্যেকটা পৃথক আকৃতির হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রায়ই পশ্চাদিকে হেলিয়া পড়ে; সাধারণতঃ এইরূপ হাতে প্রথম ও চতুর্থ অঙ্গুলি ছুঁচাল (Pointed), বিতীয় অঙ্গুলি সমচভুক্ষোণ, তৃতীয় অঙ্গুলি স্থলাগ্র বিশিষ্ট (Spatulate) ধরণের হইয়া থাকে। এইরূপ হস্তবিশিষ্ট লোক সর্ববিধয়ে পারদর্শী হয়, নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে সমর্থ হয়, কিস্তু ধারাবাহিকরূপে (স্থায়ী ভাবে) কোন কাজে লিপ্ত থাকিতে পারে না বলিয়া কোন কাজেই বিশেষরূপে ক্ষমভা, পারদর্শিভা বা কৃতকার্য্যভা দেখাইতে পারে না।

### সুলাগ্র হস্ত (Spatulate Hand )

স্থূলাগ্র-হস্তের বিশেষত্ব এই যে, ইহা দেখিতে অনেকটা (Spatula) বা ডাক্তারের মলম তৈয়ারা করিবার স্থূলাগ্র বিশিষ্ট ছুরির মত। ছুরির ফলকের উপর দিকটা বেশী চেপ্টা ও নীচের দিকটার চেয়ে বেশী মোটা হুইলে Spatulaর আকার ধারণ করে।

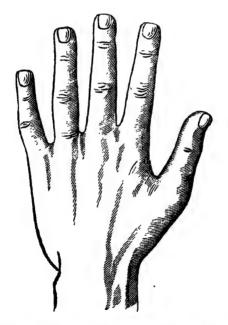

স্থূলাগ্র হস্তের করতল কন্ধীর দিকে বেশী চেপ্টা ও মোটা । কন্ধী অপেকা অঙ্গুলির দিকটা বেশী চেপ্টা হয়। অবশ্য এই পার্থক্যের জন্ম ফলও পৃথক হয়। তদ্ভিন্ন নখ বা অঙ্গুলির অগ্রভাগের আকার স্থুলাগ্র ছুরির (Spatala) মত হইয়া থাকে।

স্থূলাগ্র হস্ত কঠিন ও দৃঢ় হইলে সে ব্যক্তি অস্থির ও উত্তেজনাপূর্ণ প্রকৃতি হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহার কাজ করিবার উৎসাহ ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা খুব বেশী হইয়া থাকে।

স্থূলাগ্র হস্ত নরম ও মাংসল হইলে খামখেয়ালী ও অস্থির প্রকৃতি হয়,—যখন কোন কাজ করে, খুব উৎসাহের সহিত করে; কিন্তু সে উৎসাহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না।

মোটের উপর স্থলাগ্র হস্তের বিশেষত্ব হইতেছে— অত্যধিক কর্ম্ম-প্রিয়তা, ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ, স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস ও অস্থিরতা। এই জন্ম সমুদ্র বা ভূপর্যাটক, আবিদ্ধারক, ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ্ প্রভৃতি অধিকাংশ লোকের মধ্যে স্থূলাগ্র হস্ত দেখিতে পাওয়া বায়। আবার গায়ক, প্রচারক, অভিনেতা ( যাহাদিগকে আমরা স্প্রেছাড়া, থামথেয়ালী বলিয়া মনে করি ) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা নূতন পথের প্রদর্শক, নূতন মতের প্রচারক, বা নূতন চিন্তা-ধারার প্রবর্ত্তক হিসাবে দেখা দেয়, তাহাদের মধ্যেও অনেক স্থূলাগ্র-হস্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সুলাগ্র হস্তের করতল, কব্ধির অপেক্ষা আঙ্গুলের কাছে মলম তৈয়ারী ছুরীর (Spatula) মত বেশী চওড়া হইক্ষে

ব্যবহারিক জগতে সেই প্রকার হস্ত-বিশিষ্ট লোকের ক্ষমতা বেশী প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহারা আবিদ্ধারক হইলে বড় বড় কলকারখানা, রেলপথ, জলমান ইত্যাদি আবিদ্ধার করে।

#### দার্শ নিক হস্ত (Philosophic Hand)

দার্শনিক হস্ত চিনিতে পারা অতি সহজ। এরপ হস্তের গঠন লম্বা ও কোণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি অস্থি-ময় ও গ্রন্থিসংযুক্ত হয়। নথ লম্বাকৃতি, ও চতুকোণ রা শিল্পী (Conic) এই চুইয়ের মাঝামাঝি ধরণের হইয়া থাকে। র্দ্ধা-ঙ্গুলি বড় এবং উহার প্রথম ও দিতীয় পর্বব প্রায়ই সমান হইয়া থাকে।

দার্শনিক হস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ বা যোগীদের মধ্যে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি টেনিস্ন ও কার্ডিনাল নিউম্যানের হস্তাকৃতি এইরূপ ছিল।

এইরূপ হস্ত-বিশিষ্ট লোকের স্বভাব চিন্তাশীল, মৌনী বা অনালাপী হইয়া থাকে। অঙ্গুলির গ্রন্থি সুস্পষ্ট হওয়ায় ইহাদের চিন্তাশক্তি গভীর হয়। সামান্ত বিষয়েও ইহারা অভি সাবধানী হয়। সাধারণ হৈতে ইহারা স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়। স্বস্তাবের এই বৈশিষ্টের জন্ত ইহারা মনে মনে যথেষ্ট গর্বপ্ত অনুভৰ করিয়া থাকে। কেহ ইহাদের ক্ষতি বা অনিষ্ট করিলে, ইহারা তাহা সহজে বিশ্বৃত হইতে পারে ন!। ইহাদের ধৈর্য্য



শক্তি অসীম। স্থােগের অপেকায় ইহারা ধৈর্যাচ্যুত হয় না।
স্তরাং স্থােগের উপস্থিত হইলে যথাস্ময়ে ভাহার সদ্যবহার
করিতে পারে। ইহারা আত্মাভিমানী হয়, ইহাদের জীবন
ধারণ প্রণালীও সেইরূপ হয়। ইহাদের মন অনুসন্ধিৎস্থ ও
বৈশ্লেষনিক বলিয়া ইহারা প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে
বিচার করিয়া ভাবিয়া দেখে।

দার্শনিক হস্ত অর্থ উপার্জ্জন বিষয়ে খুব ফলদায়ক না হইলেও জ্ঞানই হইল ইহার বিশেষত্ব। জ্ঞানচর্চ্চায় ইহারা সমস্ত জীবন যাপন করিতে যে পরিমাণে আনন্দিত হয়, অর্থের সন্ধানে তক্রপ স্থুখী হয় না। ইহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিষয় দর্শনশাস্ত্র, ধর্মাত্তব্ব, সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি হুর্বেবাধ্য বিষয়ের রহস্থময় তত্ত্ব উদ্ভাবন। এই বিষয়গুলি ইহাদের মনকে যত আকর্ষণ করে, অত্য কোন বিষয় তক্রপ করিতে পারে না। ইহাদের সাধনা খুব উচ্চান্সের,—ভাব-প্রবণতা ও উপলব্ধি এত উন্নত ও রহস্থময় যে, সাধারণ লোকে সচরাচর তাহা বুঝিতে পারে না।

### শিল্পী হস্ত (Conic Hand)

শিল্পী হস্তের আকার মধ্যম, করতল নরম ও পুই, আকৃতি কতকটা মোচার মত। অঙ্গুলি সকল গ্রন্থিশ্য। করতল পরিপুই, করতলের বিপরীত ভাগ ক্রমশঃ মোচার মত সরু হইয়া থাকে। এরপ হস্ত সাধারণতঃ পারস্থ, গ্রীস, ইতালী, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও আদি সন্ত্রান্ত (Aristocratic) বংশে এরপ হস্ত কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পী হস্তের প্রধান রিশেষত্ব ভাবপ্রবণতা, আবেগ বা প্রেরণা। সাধারণতঃ

এইরূপ হস্ত স্থূলাগ্র বা সমচতুকোণ হস্তের ন্যায় অর্থকরী হয় না, কিন্তু কল্পনা রাজ্যের অনুপম, অপার্থিব সৌন্দর্য্য বা কবির ভাব ময় জগৎ ইহাদের নিকট চির-উন্মুক্ত।

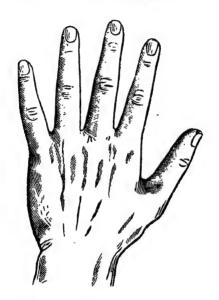

শিল্পী হস্তের বহুবিধ নিদর্শন আছে, তবে পূর্ণ পরিপুষ্ট নরম করতল, অঙ্গুলি ক্রমশঃ সূক্ষাগ্রবিশিষ্ট, নথ অপেক্ষাকৃত লম্বা, — এইরূপ হস্তই অধিক দৃষ্ট হয়। এই প্রকার বাক্তির প্রকৃতি ভাবপ্রবণ, শিল্পানুরাগী, বিলাসপ্রিয় ও শ্রমকৃত হইয়া থাকে। ইহারা তীক্ষ বৃদ্ধি সম্পন্ন, ও অল্প সময়ে যে কোন বিষয় বৃথাতে সক্ষম হয়; কিন্তু ইহাদের ধৈর্য্য এত ক্ষম

যে, শেষ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে না। ইহাদের কথা বলিবার ক্ষমতা অন্তত: যে কোন বিষয়েই কথা বলিয়া ইহারা সহজেই লোকের মন মুগ্ধ করিতে প'রে: কিন্তু ইহাদের জ্ঞানের গভীরতা খুব কম। ইহারা কোন বিষয়ই ভাবিয়া বিচার করিয়া দেখিতে চায় না. সাময়িক প্রেরণাতেই সকল বিষয় বুঝিতে চেফা করে। মন ইহাদের এরপ যে, সামাত্ত কারণেই ইহারা কুপিত বা দুঃখিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই রাগ বা তুঃখ ক্ষণস্থায়ী। পারিপার্শ্বিক ঘটনা, ও বন্ধবান্ধব, আত্মীয় স্বজন ইহাদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ইহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ উদার ও সহাস্তৃতিসূচক কিন্তু নিজের আরামের জন্ম ইহারা অতি স্বার্থপরের ন্যায় কাজ করিতে পারে। অতি তুচ্ছ কারণেই বেমন ইহাদের মন আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনি তৃচ্ছ কারণেই ইহারা হতাশ ও চুঃথে অতিরিক্ত কাতর হইয়া পড়ে। এই কারণে বাস্তব জগতে, এই প্রকৃতির লোক কোন বিষয়েই বিশেষ স্থাবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। যদিও স্থন্দর বস্তু, স্থুন্দর বর্ণ, গান বা যে কোন কারুশিল্প, ইছারা অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে, তথাপি এই বিষয়ের শিল্পী হিসাবে ইহারা অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ স্থানিধা করিয়া উঠিতে পারে না।

শিল্পী হস্তের করতল যদি অল্প কঠিন ও রবারের ভাষ স্থিতি-স্থাপক (Elastic) হয়, তাহা হইলে উপরিউক্ত দোষগুলি নম্ট হয়। এরূপ লোকের স্বভাব উৎসাহপূর্ণ ও স্থুদৃঢ় ইচ্ছা- শক্তি-সম্পন্ন হয়। শিল্পী, গায়ক বা অভিনেতা হিসাবে ইহারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে এবং যশঃ ও অর্থো-পার্ক্তন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। গায়ক হিসাবে ইহারা গানের তান লয় বা তাল বোধ না থাকিলেও ফুললিত কণ্ঠস্বরেই লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে।

অভিনেতা হইলে ইহারা অভিনয়ে নিজেকে এমন ভাবে নিমজ্জিত করে যে তাহাদের অভিনয়ের হাবভাবে ও ভাষায় লোকে বিশেষ মুগ্ধ হয়।

বক্তা হিসাবে ইহারা যুক্তি তর্ক দ্বারা যত না হউক বাগ্মিতায়, মৌলিকত্ব ও প্রেরণা দ্বারা লোকের মন বিশেষ ভাবে অভিভূত করিতে পারে।

শিল্পী হস্তের অঙ্গুলি সমচতুদোণ হইলে কর্ম্মশক্তি ও ধৈর্য্য অনেক অধিক হয়।

এরূপ হস্তের অঙ্গুলি মোচাকৃতি হইলে সেই লোক নিজের ভাবধার। কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হয়। শিল্পী বা কবি হইলে ইহারা মোলিকত্বের জন্ম জগতে বিখ্যাত হয়।

শিল্পী হস্তের অঙ্গুলিতে যদি দার্শনিক গ্রন্থি থাকে এবং সেই লোক যদি কবি বা শিল্পী হয় তবে তাহার কবিতা বা শিল্প তুর্বেবাধ্য হয় অর্থাৎ সাধারণে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

শিল্পী হস্ত যদি কোমল হয় ও তাহার সঙ্গে করতল পুষ্ট ও বুদ্ধাঙ্গুলি ছোট হয়, তবে এরপ লোক কামিক বা

ے ' **ج** 

বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের উপাসক হয় এবং অতি মাত্রায় আরামপ্রিয় হইয়া থাকে।

শিল্পী হস্তের করতল চওড়া স্থূল ও ক্ষ্ডাকৃতি এবং তাহার সহিত বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি বেশ বড় হয় তবে এরপ লোক শক্তি যশঃ, ও ঐশর্য্যের উপাসক হয় এবং প্রেরণা, উৎসাহ ও ধীশক্তিসম্পন্ন ও স্থকোশলী হইয়া থাকে। বিশ্ববিখ্যাত করাসী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টির হস্ত এইরপ ছিল।

শিল্পী হস্ত যদি অতিরিক্ত কঠিন ও আকারে রহৎ হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি উৎসাহী হয় বটে, কিন্তু অদৃষ্টবাদী হইয়া থাকে।

### ভাবুক হন্ত (Psychic hand)

শিল্পী হস্ত এবং ভাবুক হস্ত প্রায় সমতুল্য, স্কুতরাং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ভাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। ভাবুক হস্তের বিশেষত্ব এই যে উহা দেখিতে সর্ববাপেকা স্থন্দর। হাতের গঠনসৌন্দর্য্য মনকে প্রথমেই আকর্ষণ করে।

শিল্পী হস্তের করতল মধ্যম আকারের, অঙ্গুলির গঠন ক্রমশঃ সৃক্ষম, কিন্তু ভাবুক হস্তের সমগ্র হস্তের গঠনই দীর্ঘ স্ক্ষমধরণের, অথচ এইরূপ দীর্ঘ বা স্ক্ষম হওয়ায় হাতের মৌন্দর্যা কিছুই নফ্ট হয় না; হাতের আঙ্গুলগুলি কীণ ও ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়াছে যেন একটা চাঁপার কলি এবং দেখিতে খুব স্কুদর। করতল দীর্ঘও নয় খুব প্রশস্তেও নয়, অঙ্গুলি গ্রন্থিশূন্য, শরীরের অন্মুপাতে আকারের অল্পতা—ছোট স্থন্দর বৃদ্ধাঙ্গুলিযুক্ত এইরূপ হস্ত দেখিয়া প্রথমেই নজরে পড়ে ইহারাষ্ট্রনুমার সৌন্দর্য্য—নারীস্থলভ কমনীয়তা।

এইরূপ হস্তবিশিষ্ট লোক অতিরিক্ত পরিমাণে কল্পনা-প্রিয় ও আদর্শপ্রিয় হয়। ইহারা সকল রকম সৌন্দর্য্যের উপাদক; ইহাদের প্রকৃতি নম্র; যাহাদের নিকট একবার

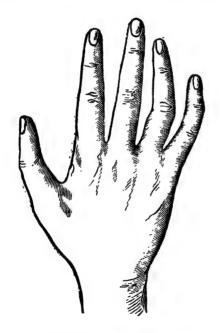

ভালবাসা পায় তাহাদিগকে অকপটে বিশ্বাস করে, নিঞ্চের কিছুই তাহাদের কাছে গোপন রাখে না। শক্তি বা উৎসাহ কিছুই ইহাদের নাই। সেই জন্ম জীবনযুদ্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইহারা জানে না কি করিয়া বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কাজের লোক হইয়া জগতে চলিতে পারা যায়।

ইহারা শৃষ্থলা, শাসন বা সময়ের মর্য্যাদা কিছুই বোঝে না। অপরে সহজেই ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক সময় অপরের কথা মভ চলিতে ইহারা কিছুতেই বাধা দিতে পারে না।

এইরূপ লোকের মন স্বভাবতঃই আধ্যাত্মিকতাপ্রিয় ও ধর্ম্ম পরায়ণ। ধর্ম্মের স্বাভাবিক ক্ষুরণ ইহাদের মনের ভিতর থাকে, কিন্তু সেই সত্যকে অনুভব করিলেও জীবনে ফুটাইয়া তোলার ক্ষমতা ইহাদের নাই। ধর্মের ব্যাপারে ইহারা বাহিরের আডম্বরেই মুগ্ধ হয়। মন্ত্রোচ্চারণ, গান বা বাছক্রিগাকাও ইহাদের মনকে বেশী আকৃষ্ট করে। কিন্তু যুক্তি তর্ক আলোচনঃ দ্বারা সত্যের অনুসন্ধান করিতে ইহারা একেবারেই অনিচ্ছুক। ইহাদের কাছে জীবনটা যেন একটা গভীর বিস্ময় ও রহস্তময়। সকল রকম দৈব বা ঐন্রজালিক ঘটনা ইহাদের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সর্বাপেকা বড় গুণ ইহাদের অনুভূতি শক্তি। এই শক্তি এত বেশী যে অনেক বিষয় পূর্বব হইতেই সানস চক্ষে দেখিতে পায়—যে শক্তি দারা জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে। এই দিব্যদৃষ্টি হেতু ইহারা অপ্রত্যক্ষদর্শী বা medium খুব ভাল হইতে পারে।

স্বাভাবিক তুর্বল ও অভিমানী মন হওয়ায় জীবন সম্বন্ধে

ইহারা অতিরিক্ত সচেতন। সর্ববদাই মনে করে জীবন তাহাদের বৃথা গেল, যেন কোন কাজেরই উপযুক্ত নয় এই চিন্তা সময়ে সময়ে এত তীত্র হয় যে তাহারা সর্ববদাই বিষণ্ণ ও বিমর্বভাবে দিন্যাপন করে।

### মিপ্রিত হস্ত (Mixed hand)

যে সব হাত সমচতুকোণ, স্থলাগ্র,—দার্শনিক, শিল্পী বা ভাবুক হস্ত কোনটার মধ্যেই আনিতে পারা যায় না, সেইরূপ হাতকে সাধারণতঃ মিশ্রিত হস্ত বলা হয়। এইরকম হাতের অঙ্গুলিগুলি প্রত্যেকটা এক এক ধরণের। কোনটা বা সূচ্যগ্র, চতুকোণ বা স্থলাগ্র, কোনটা বা দার্শনিক হইয়া থাকে।

এইরপ হস্ত বিশিষ্ট লোকের বিশেষ্ণ্ব এই যে, তিনি সর্ববিষয়েই কিছু না কিছু পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন এবং তাঁহার স্বভাব হয় পরিবর্ত্তনশীল। এরপ লোক সকল অবস্থাতেই অবস্থানুযায়ী থাকিতে পারেন, সকল লোকের সঙ্গেই মিশিতে পারেন। ইঁহারা খুব চতুর হন, কিন্তু ইঁহাদের মনের গতি অনির্দ্দিষ্ট। এইরপ লোক বিজ্ঞান, সাহিত্য বা যে কোনবিষয়েই হউক সুন্দর বলিতে পারেন। ইঁহারা গীতবান্ত, চিত্রাক্ষন, কলকজার কার্য্য, বিজ্ঞান বা সাহিত্য চর্চ্চা প্রভৃতি বছবিধ কাজ করিতে পারেন, কিন্তু কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন না। যাহাতে কৌশল, বিচক্ষণতা ও কূটবুদ্ধির দরকার, সেই

কাজে ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন; স্থতরাং রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে বেশ উন্নতি করিতে পারেন।

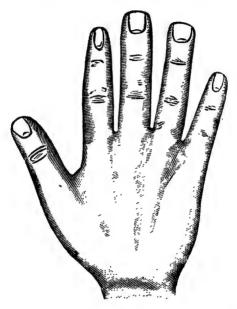

মিশ্রিত হস্তের সর্কাপেক্ষা বিশেষত্ব সর্ব্ব বিষয়ে স্বাভাবিক পারদর্শিতা, সকল অবস্থায় মানিয়ে চলার ক্ষমতা এবং মনের পরিবর্ত্তনশীলতা। এই পারদর্শিতার দরুণ তাঁহার কোন কাজই খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় না।

সকল অবস্থা মানিয়া লইয়া চলিতে পারেন বলিয়া ইঁহারা জীবনে স্থুখ বা তুঃখে কাতর হন না এবং ইঁহাদের কায়িক বা সানসিক উভয়বিধ কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে। মিশ্রিত হস্ত বিচার করিবার সময় নিম্নলিখিত নিয়ম তুইটী মনে রাখা উচিত :—

- (১) মিশ্রিত হস্ত বিশিষ্ট লোকের হাতে যদি শিরোরেখা (Head line) বেশ স্থাপষ্ট ও পরিষ্কার এবং অ্যান্স রেখা সমূহ অপেক্ষা বলবান হয়, তাহা হইলে সেই লোক তাহার নানা বিষয়ে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যাহাতে নিজের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পারদর্শিতা থাকে সেই ব্যাপারে নিজেকে নিযুক্ত করে এবং অ্যান্স ক্ষমতাও সাহায্যকারী হিসাবে সেই বিষয়েই ব্যবহার করিতে পারে।
- (২) খাঁটি মিশ্রিত হস্ত না হইয়া যদি হস্তের করতল শিল্পী, দার্শনিক, সমচতুকোণ বা কোন একটা বিষয়ের মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে অঙ্গুলিগুলি মিশ্রিত হস্তের হইলেও সে লোকের মন বিশেষ পরিবর্ত্তনশীল হয় না এবং সে খাঁটি মিশ্রিত হস্ত লোকের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। তবে কোন্ বিষয়ে হইতে পারে, তাহা করতলের চিহ্ন দেখিয়া বলা উচিত।

## অঙ্গুলী বিচার

অঙ্গুলী সমূহ যথাসম্ভব এক সরল রেখার উপর দণ্ডায়মান থাকিলে অধিক সোভাগ্যবান হয়, কিন্তু ইহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সাধারণ অবস্থায় অঙ্গুলীগুলি ঘন ঘন থাকিলে কর্কশ প্রাকৃতির লোক হয়। অঙ্গুলী সকল সহজভাবে থাকিলে যে অঙ্গুলীটি কিছু উচ্চ থাকে সেই অঙ্গুলীর ফল বলবান হয়।

সহজ ভাবে অঙ্গুলী সমূহ থাকিলে যদি ধমু আকারে সম্মুখে বক্র থাকে তবে সেই ব্যক্তি লোভী, ভীরু, অহঙ্কারী হয়।

অঙ্গুলী সকল সহজভাবে থাকিলে যদি পশ্চাতে বক্র হয় তবে সেই ব্যক্তি বাচাল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে।

অঙ্গুলীগুলি কঠিন হইলে কঠিন হৃদয়, কোশলী, তেজস্বী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়।

অঙ্গুলী সকল নরম হইল লঘুচেত। হইবে।

অঙ্গুলীগুলি থুব লম্বা হইলে পরছিদ্রাম্বেষী, নিষ্ঠুর ও বিনা-কারণে সর্ববজীবের প্রতি অত্যাচারী হয়।

লম্বা হইলে—স্কর্মী, অভিমানী।
লম্বা ও সরু হইলে—ঠক্, জুয়াচোর, পকেটকাটা, জুয়াড়া।
অঙ্গুলী হস্তানুযায়ী ক্ষুদ্র হইলে—তীক্ষুবুদ্ধি-সম্পন্ন,
স্থাবিচারক।

গ্রন্থি সমূহ মক্তণ হইলে কৌতৃহলী হয়। অতিক্ষুদ্র অঙ্গুলী হইলে—অলস, দার্থপর, বুদ্দিহীন, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর।

# আকৃতি

### তৰ্জ্জনী

তর্জ্জনী সাধারণ লম্বা হইলে কম্মঠ জীবন সূচনা করে।
তর্জ্জনী খুব লম্বা হইলে—অত্যাচারী।
খুব ছোট হইলে—দায়িত্বজ্ঞানহীন।
বক্র হইলে—যশোহীন হয়।

#### মধ্যমা

মধ্যমা সাধারণ হইলে—জ্ঞানী।
থুব লম্বা হইলে—অসম্ভফী।
ছোট হইলে—চঞ্চলমনা, বাচাল।
বক্র হইলে—মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত, খুনী প্রকৃতির।

### অনামিকা

সাধারণ হইলে—কলাবিদ্ ও সৌন্দর্য্যের উপাসক।
থুব লম্বা হইলে—জুয়া থেলায় আসক্ত।
থুব ছোট হইলে—সৌন্দর্য্য-জ্ঞানহীন।
বক্র হইলে—কলাবিস্থার মূল্য-জ্ঞান-শূন্য।

### ক্ৰিপ্ন

সাধারণ লম্বা হইলে—ভাবুক, বিদ্বান, উন্নতি-কামী।
খুব লম্বা হইলে— খামখেয়ালী।

খুব ছোট হইলে—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোন, রহৎ কার্য্য-কারী।

বক্র হইলে—অধার্ম্মিক, অন্তায়-কারী, অবিচারক।

# তুলনা

### তৰ্জনী

ভর্জনী যদি মধ্যমাপেক্ষা দীর্ঘতর হয় তবে সে একগুঁয়ে বা পাগল হয়।

তর্জ্জনী মধ্যমার সমান হইলে সেই ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রিয় হয়। নেপোলিয়ানের হস্তে এইরূপ অঙ্গুলী ছিল।

তৰ্জ্জনী মধ্যমাপেক্ষা অধিক ছোট হইলে লাজুক ও ভীরু-স্বভাব হয়।

🛶 তর্জ্জনী অনামিকার সহিত সমান হইলে অধিক মাত্রায় অর্থ ও যশস্কামী হয়।

তর্জ্জনী অনামিকা অপেক্ষা অতি দীর্ঘ হইলে অসম্ভব রকমের আশাযুক্ত হয়।

তৰ্জ্জনী অনামিকা অপেকা খুব ছোট হইলে উচ্চাকাঞ্জ্ম-হীন,—কোনও প্ৰকাকে দিনগত পাপক্ষয় মত মনোবৃত্তি হইয়া থাকে ।

#### মধ্যমা

্ব মধ্যমা অনামিকাপেকা বেশী লম্বা হইলে কলা সাহিত্য ও অর্থে উন্নত হয়।

মধ্যমা অনামিকার সহিত সমান হইলে জুয়াখেলায় আসক্ত হয়।

মধ্যমা অনামিকা অপেক্ষা ছোট হইলে বৃহৎ কর্ম্মে নির্কোধের মত দায়িত্বপূর্ণ হয়; আর ক্রমশঃ মস্তিক্ষের বিকৃতি হয়।

মধ্যমা তর্জ্জনী অপেক্ষা দীর্ঘতর হইলে গর্ব্বিত ও বোকা হয়। মধ্যমা তর্জ্জনীর সহিত সমান হইলে উচ্চাকাজ্জ্ফী হয়। সধ্যমা তর্জ্জনীর অপেক্ষা ছোট হইলে পাগল হয়।

#### অনামিকা

অনামিকা তৰ্জ্জনী অপেক্ষা অধিক লম্বা হইলে কলা কুশল, কিন্তু উচ্চাকাঞ্জাহীন হয়।

অনামিকা তর্জ্জনীর সমান হইলে অর্থ ও যশস্কামী হয়। অনামিকা তর্জ্জনীর অপেক্ষা ছোট হইলে অসম্ভব আশাযুক্ত হয়।

অনামিকা মধ্যমাপেকা ছোট হইলে বিপৎপূর্ণ বা দায়িত্ব পূর্ণ হয়।

অনামিকা নধ্যমাপেকা সমান হইলে জুয়াখেলায় আসক্ত হয়। অনামিকা মধ্যমাপেকা বেশী ছোট হইলে বুদ্ধির দোষে নিজের সর্ববাশকারী হয়। ্ত্রনামিকা কনিষ্ঠাপেকা অধিক লম্বা হইলে কলাবিভায় বিশেষ পারদর্শী ও সফলকাম হয়।

অনামিকা কনিষ্ঠার সহিত প্রায় সমান হইলে বক্তা ও বুঝাইবার স্থন্দর ক্ষমতাসম্পন্ন হয়।

### ক্ৰিষ্ঠা

কনিষ্ঠা তর্জ্জনীর সহিত প্রায় সমান সমান হইলে, প্রধান বৈজ্ঞানিক হয়।

কনিষ্ঠা যদি অনামিকার সহিত প্রায় সমান সমান হয়, তবে জাতক বক্তাও স্থন্দর বুঝাইবার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়; কিন্তু যদি অভাভ স্কৃতিহ না থাকে, তবে প্রবঞ্চক হইয়া থাকে।

## ন্ত্রী হন্তের অঙ্গুলী বিচার

অঙ্গুষ্ঠ উন্নত, স্থূল ও স্থগোল হইলে সেই নারী অতি ভোগবতী হয়।

অঙ্গুষ্ঠ বক্র, হ্রস্ব, ও চেপটা হইলে সেই নারী স্থখসোভাগ্য-বর্জ্জিতা হয়।

अकूलो मकल मोर्च इटेरल स्मटे त्रभी कूलिं। द्या।

- " " কুশ হইলে সেই রমণী অত্যন্ত নির্ধনা হয়।
- " " খর্ব্ব হইলে পরমায়ুঃ অতি অল্ল হয়।
- " " ভগ্নবৎ হইলে ভগ্ন অবস্থা হয়।
- " তেপটা হইলে, সেই নারী পরপ্রেম্বা অর্থাৎ দাসী হয়।

### পৰ্ব বিচার

মানব হস্তের অঙ্গুলি সমূহ সচরাচর তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে এক একটা পর্বব বলা হয়। অঙ্গুলির শেষ ভাগ হইতে প্রথম গ্রন্থি অবধি স্থানটাকে প্রথম পর্বব, প্রথম গ্রন্থি হইতে দ্বিতীয় গ্রন্থি অবধি স্থানটাকে দ্বিতীয় পর্বব ও দ্বিতীয় গ্রন্থি হইতে তৃতীয় অবধি স্থানটাকে তৃতীয় পর্বব বলা হয়।

পর্ববিচার করিতে হইলে হস্তের পৃষ্ঠ দেশের গ্রন্থি দেখিয়া বিচার করা আবশ্যক। অনেক হস্তে অঙ্গুলির প্রান্ত দেশ অপেক্ষা নথ অনেক বড় দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রথম পর্বব বিচার করিবার সময় নখের বেশী অংশটী বাদ দিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। পর্বব সকলের বিচারের এই নিয়ম অঞ্জ ব্যতীত সমস্ত অঙ্গুলির পক্ষে চলিবে!

পর্বগুলির দৈর্ঘ্যের তারতম্য অনুসারে মানবচরিত্রের নানারূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পর্বব দীর্ঘ কি সাভাবিক তাহার বিচার শিক্ষা করা আবশ্যক।

সমস্ত অন্ধুলির দৈর্ঘ্যের অনুপাতে প্রত্যেক পর্নেরর একটা সাভাবিক মাপ আছে; এই স্বাভাবিক মাপ অপেক্ষা বড় কি ছোট হিসাব করিয়া পর্নের দৈর্ঘ্য বিচার করিতে হয়। অন্ধূলির পিছন দিকের তৃতীয় গ্রন্থি হইতে নথের শেষ প্রাস্ত পর্যান্ত স্থানটীকে দশ ভাগে বিভক্ত ক্লরিলে সমগ্র দশভাগের তুই ভাগ প্রথম পর্বব, উক্ত দশ ভাগের এ। ভাগ দিতীয় পর্বব, এবং বক্রী ৪॥০ ভাগ তৃতীয় পর্বের দৈর্ঘ্য হইয়া থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম অনুষায়ী পর্বে দীর্ঘ কি স্বাভাবিক বুঝিতে হইবে। এই বিষয়টী বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটী চিত্র প্রদত্ত হইল ও পরে বিচার ফল দেখান হইল।



### মধামা

🗸 ১ম পর্ব্ব স্বাভাবিক হইলে গম্ভীর স্বভাবযুক্ত।

্, দীর্ঘ ,, সর্ববদা বিষণ্ণ মন, ধর্ম্মের গোড়ামি হইতে আত্মহত্যার অভিলাষী।

২য় পর্বব স্বাভাবিক ,, কৃষিকার্য্যে আস্থাসম্পন্ন।

,, দীর্ঘ্ ,, নানা কর্ম্মে ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিশয় সাবধান প্রদাররত।

🗸 ৩য় পর্বব স্বাভাবিক 🔒, মিতব্যয়ী।

্ল দীর্ঘ ্ল পরশ্রীকাতর ও পরদ্রব্যলোভী। অন্যামিকা

১ম পর্বৰ স্বাভাবিক হইলে শিল্প কার্য্যে প্রতিভাসম্পন্ন।

,, দীর্ঘ ,, অত্যধিক **শিল্প**প্রিয়তা ও ব্যবহারিক জীবনে উন্নতির বাধা।

২য় পর্বন স্বাভাবিক "সাধারণ বুদ্দি ও প্রতিভা।

়, দীর্ঘ ,, ব্যবসায় বুদ্ধির দ্বারা ঐশ্বর্যবান্ হইলেও মানসিক উন্নতি হয় না।

৩য় পর্বব স্বাভাবিক ,, ঐশ্বর্যা প্রদর্শনের ইচ্ছ।

,, দীর্ঘ ,, বিশেষ সৌভাগ্যবান্ হইলেও মূর্থতাপূর্ণ এবর ।

### ক্ৰিষ্ঠা

১ম পর্ব্ব স্বাভাবিক হইলে বক্তা, বিজ্ঞানে আস্থা।

- , , দীর্ঘ ,, মিথ্যাবাদী, স্থবক্তা, ব্যবসায়ী।
- ২য় পর্বব স্বাভাবিক ,, বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিপুণতা।
  - , দীর্ঘ ,, অতিশয় পরিশ্রমী, কোন নৃশংস কার্য্যের জন্ম বিজ্ঞান শাস্ত্রচর্চ্চা।
- ৩য় পর্বব স্বাভাবিক ,, ব্যবসায়বুদ্ধি।
  - ., দীর্ঘ ,, প্রবঞ্চক, চতুর, মিথ্যাবাদী।

### ৱজাপুলী

সামুদ্রিক শাস্ত্রে মানবচরিত্র বিশ্লেষণকারী যত কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার মধ্যে বৃদ্ধান্ধলি অভ্যতম। বৃদ্ধান্ধলির গঠন ও আয়তন দেখিয়া ব্যক্তি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়, হস্তরেখা বিচার কালে তাহা অনেক পরিমাণে সাহায়্য করে। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নহে, বিভিন্ন দেশের সামুদ্রজ্ঞেরাও অঙ্গুপ্তের এই বিশিষ্টগুণ স্বীকার করিয়াধানেন। পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণ বৃদ্ধান্ধলিকে সামুদ্রিক শাস্ত্রে একটী বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছেন। Dr. Francis Galton বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, অঙ্গুপ্তর উপরিভাগের ছকের কুঞ্চন পরীক্ষা করিয়া চোর, ডাকাত, খুনী বা যে কোন প্রকারের অপরাধী সঠিকভাবে বিচার করিতে পারা থায়। এই হিসাবে, যাহারা লিখিতে জানে না ভাহাদের বৃদ্ধান্ধ লির ছাপ লইবার প্রথা আছে।

বিখ্যাত পাশ্চাত্য জ্যোতিষী D' Arpentigny বলিয়া-ছেন, ভগবানের স্বষ্ট জীবজগতে উন্নততর জীবের বৃদ্ধাঙ্গুলিই তাহাদের বিশেষত্ব। Prof. Sir Richard Owen তাঁহার রচিত ''On the Nature of Limbs'' নামক বিখ্যাত পুস্তকে এই একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। হস্তরেখা বিচারকালে বৃদ্ধাঙ্গুলির গঠন ও আয়তনাদি ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফলবিচার করা আংবশ্যক।

বৃদ্ধাঙ্গুলীকে অফান্য অঙ্গুলীর ন্যায় তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম পর্কেব ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয় পর্কেব বিচারশক্তি ও তৃতীয় পর্কেব অনুভূতি ও ভালবাসার কথা জানিতে পারা যায়। তৃতীয় পর্ককে শুক্র স্থান বলা হয়। স্থতরাং যেখানে গ্রহের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিব সেই স্থলে তৃতীয় পর্কেবর কথা বিশদভাবে উল্লেখ করিব।

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম ও দিতীয় পর্বব তুলনা করিয়া ফলাফল বিচার করা কর্ত্তবা। প্রথম ও দিতীয় পর্বের তুলনামূলক স্বাভাবিক মাপ্ হওয়া উচিত ২।৩ অর্থাৎ দিতীয় গ্রন্থি হইতে অঙ্গুলির প্রান্থভাগ (নথের প্রায় শেষ) পর্যান্থ যদি বৃদ্ধাঙ্গুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে প্রথম পর্বের স্বাভাবিক দৈর্ঘা হইবে ছুই এবং দিতীয় পর্নেবর স্বাভাবিক দৈর্ঘা হওয়া উচিত তিন। এই স্বাভাবিক দৈর্ঘের ভারতম্যের উপর ফলাফল নির্ভর করে।

বুদ্ধাঙ্গুলী যদি করতল হইতে আনেক দূর পর্যান্ত

প্রসারিত হয়, এবং করতলের সঙ্গে সমকোণ (Right Angle) বা তার বেশী কোণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে স্বাধীনচেতা হইয়া থাকে; ইহাদিগকে কিছুতেই বশে আনিতে পারা যায় না। ইহারা কিছুতেই বাধা সহ্য করিতে পারে না; তাহাদের হাবভাব, কথাবার্ত্তা সবই উগ্রতার পরিচায়ক হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর গঠন যাহাদের ছোট, অপরিপুন্ট, খুব মোটা ও কুৎসিত, তাহাদের স্বভাব সাধারণতঃ কঠিন, একগুঁয়ে ও পশুভাবাপন্ন হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর গঠন লম্বা, স্থাী, স্থপাষ্ট হইলে সে ব্যক্তি বৃদ্ধিসম্পন্ন, মাৰ্জ্জিতরুচি ও নম্রসভাব হইয়া থাকে।

় বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যদি প্রথম পর্বব পশ্চাৎ দিকে হেলিয়া পড়ে, তাহা হইলে জাতকের অন্তঃকরণ মহৎ হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যাদ পশ্চাৎ দিক অত্যস্ত হেলিয়া পড়ে, তাহা হইলে জাতক অপারিমি চবর্গো ২০ :

যদি বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে জাতক অতিশয় বৃদ্ধিমান্ হয়, সকল লোককে বশীভূত করিতে পারে, কিন্তু জাতক অপরের বশীভূত হয় না। সকল কার্য্যে সাফল্যলিপ্সূ হইয়া থাকে ও তোষামোদী হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম শর্কা মধ্যমাকৃতি হইলে জাতক কর্ম্ম-.শক্তিসম্পন্ন হয় এবং গোপনে শক্ততা সাধন করিয়া থাকে। যদি বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্বব ছোট ও চওড়া হয়, তাহা হইলে জাতক যথেচ্ছাচারী, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ও একগুঁয়ে হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্বব ছোট হইলে জাতক লোকের সহিত বন্ধুতা রাখিতে পারে না।

যদি বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্বব <u>দীর্ঘ ও স্থল</u> হয়, তাহা হইলে জাতক তার্কিক ও শ্ববিচারক হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্কা দীর্ঘ ও দিতীয় পর্বা ক্ষুদ্র হইলে জাতক একগুঁয়ে ও ভালমন্দজ্ঞানশূল হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্বব <u>দীর্ঘ ও স্থূল</u> হইলে জাতক জ্ঞানী ও গ্যায় বিচারক হইয়া থাকে।

উক্ত অঙ্গুলির দিতীয় পর্বব ক্ষুদ্র ও সরু হইলে এবং প্রথম পর্বব দীর্ঘ হইলে জাতকের ইচ্ছাশক্তি সফলতা লাভ করে, এবং সে অন্যের যুক্তিতর্কে বশীভূত হয় না।

# নখ-বিচার

## নখের রং বিচার

শেতবর্ণ নথ হইলে জাতক ছঃখ-ভাগী, সৎস্বভাব ও গ্যায়বুদ্দি হয়।

ভাষ্ৰবৰ্ণ লইলে জাতক সোভাগ্যবানু হয়। কুষ্ণবৰ্ণ ও ছোট হ**ইলে জাতক অবিশ্যু**সী, ধূৰ্ত্ত ভূত্য হয়।

### আরুতি বিচার

নখ ক্ষুদ্র হইলে (ভাল হাতে) জাতক অনুসন্ধিৎস, তেজস্বী, ও বুদ্দিমান্ হয়।

( খারাপ হাতে ) লঘুচিত্ত হয়।

নথ ক্ষুদ্র ও কঠিন এবং কিছু অংশ চর্মাবৃত হইলে জাতক কলহপ্রিয় হয়।

- ক্ষুদ্রনথ এবং করতল নরম হইলে জাতক তার্কিক হয়।
   নথ ছোট এবং বং বিবর্ণ হইলে জাতক প্রবঞ্চক ও
  শারীরিক এবং মানসিক তুর্বল হয়। চওড়া অপেক্ষা লম্বা
  বেশী হইলে জাতক একগুয়ে হয়। লম্বা অপেক্ষা চওড়া বেশী
  হইলে জাতক তার্কিক হয়।
  - সূক্ষ্ম হইলে জ্ঞানী, তীক্ষবুদ্ধি লেখক, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব
     প্রপ্রতিবেশীর উপর আধিপতা করিতে ইচ্ছক হয়।

নখ লম্বা, পাতলা এবং বক্রভাবাপন হইলে এবং নথের মধ্যভাগে ছোট ছোট, লম্বা লম্বা, উচু উচু, দাগের মত থাকিলে ক্ষয় রোগের সূচনা করে!

যদি নখের উপরে উক্ত চিহ্ন ক্রশ, বা ক্রণের আকৃতি হয় তবে আসন্ন রোগের স্থচনা করে। আর যে অঙ্গুলিতে থাকিবে সেই গ্রহের পীড়া হয়।

নখের উপর খেত দাগ থাকিলে রক্ত হীনতা, কাল বা নীল দাগ থাকিলে রক্তদোষ হয়।

়নখ সাদা মোটা বাদামের আকৃতি ও চকচকে হইলে

জাতক সাস্থ্যবান্, ধীরস্বভাব হয়। ঐরপ যদি নীল আভাযুক্ত হয় তবে জাতক হঠাৎ চটিয়া উঠে।

নথ লম্বা, পাতলা ও সরু হইলে জাতক ভীরু এবং কাপুরুষ হয়।

### নখের উপর সাদা, কাল দাগ চিহ্ন

বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর সাদা চিহ্ন থাকিলে ভালবাসার প্রবৃত্তি জন্মে: বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর কাল চিহ্ন থাকিলে অত্যায় ভালবাসায় কুপথগামী হয়।

তর্জ্জনীর নখের উপর সাদা চিহ্ন থাকিলে অর্থলাভ হয়। তর্জ্জনীর নখের উপর কাল চিহ্ন থাকিলে অর্থনাশ হয়।

মধ্যমার নথের উপর সাদা চিহ্ন থাকিলে জলপথে ভ্রমণ হয়। মধ্যমার নথের উপর কাল দাগ থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যে মুভূার সম্ভাবনা থাকে।

জনামিকার নথের উপর সাদা দাগ থাকিলে সম্মান ও অর্থ প্রাপ্তি হয়। অনামিকার নথের উপর কাল দাগ থাকিলে অপ্যশুভাগী ও নীচপ্রবৃত্তি হয়।

কনিষ্ঠার নথের উপর সাদা দাগ থাকিলে বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশাস এবং ব্যবসায় উন্নতি হয়। কনিষ্ঠার নথের উপর কাল বা হলুদে দাগ থাকিলে মূভ্যুকাল আসন্ন বুঝিতে হইবে।

## অঙ্গুলিতে মুদ্রা বা চক্র

তুই হস্তে অঙ্গুলির মাথায় যে চক্র থাকে সে গুলি গণন! করিয়া যে সংখ্যা হয় তাহার ফল লেখা হইল। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে চক্র থাকিলে যে স্বতন্ত্র ২ ফল হয় তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে চিত্র সমেত দেখান হইয়াছে।

অঙ্গুলিতে ১টিতে চক্র থাকিলে স্থা হয়।

| •  |              |     |    | ,                      |
|----|--------------|-----|----|------------------------|
| ,, | ২টিতে        | , • | 77 | রাজ সন্মান হইয়া থাকে। |
| ,, | ৩টিতে        | 99  | 19 | দ্রব্য ও লোক সঞ্চয়।   |
| 37 | 8िएड         | "   | "  | পণ্ডিত অথচ দরিদ্র হয়। |
| ,, | <b>७ किए</b> | ,,  | ,, | লোভী হইয়া থাকে।       |
| "  | ৬টিতে        | ,,  | 31 | সক্ষ হয়। .            |
| ,, | ণটিতে        | ,,  | ,, | সুখ হয়।               |
| "  | ৮টিতে        | ,,  | ,, | জড়তা হইয়া থাকে।      |
| ** | ৯টিতে        | ,,  | "  | প্ৰভূৱ হয়।            |
| ,, | > নিতে       | ,,  | ,, | রাজযোগ হইয়া থাকে।     |
|    |              |     |    |                        |

## অঙ্গুলিতে শঙা বিচার

অঙ্গুলির মাথায় চক্রের নাায় শগু দেখা যায়, সেইগুলি দেখিতে ঠিক শল্প আকারে; তুই হত্তে গণনা করিয়া যে সংখ্যা হইবে তাহার ফল লেখা হইল।

১টি অঙ্গুলীতে শৃষ্ম থাকিলে জাতক স্থা হয়। ২টি '' '' দ্বিদ্র হয়। ৩টি অঙ্গুলীতে শৃষ্ণ থাকিলে অসৎ হয়।
৪টি "" "বহু সদ্গুণ সম্পন্ন হয়।
৫টি "" "আভাব গ্রস্ত।
৬টি "" "বলবান্ হইয়া থাকে।
৭, ৮, ৯, ১০টি ""আধিপতা করিবার ক্ষমতা হয়।

### রহস্পতি**স্থা**ন

তর্জনীর মূলদেশে বৃহস্পতি স্থান ( চিত্র—১ )।
বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে জাতক শান্তিপ্রিয়, উদার চরিত্র,
উচ্চাভিলাষী, যশপ্রার্থী, জ্ঞানী, ন্যায়বান; ধার্ম্মিক, আমোদ
ও কল্পনাপ্রিয়, আত্ম-নির্ভর, সকলের প্রিয়, প্রায় ধনী হইয়া
থাকে। উচ্চ না হইয়া যদি শনির দিগভিমুখী হয়, তবে
জাতক বিবেক-শক্তি-সম্পন্ন, ধর্ম্মানুশীলনে তৎপর, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্
ও স্থপণ্ডিত হয়। অতি উচ্চ হইলে জাতক আমোদপ্রিয়,
অন্যের উপর আধিপত্য করিতে ইচ্ছুক ও আত্মশ্রাঘাকারী হয়।
নিম্নস্থ হইলে জাতক অধার্ম্মিক, অলস, নীচপ্রবৃত্তি হয়।

বৃহস্পতি শনিসম উচ্চ হইলে জাতক ভদ্র, ধৈর্যাশীল, ভাগ্যবান্, কিন্তু সে প্রায় বিমর্যভাবাপন হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি শনিসম নীচস্ত হইলে জাতক আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করে।

 বৃহস্পতি রবিসন উচ্চ হইলে জাতক ভাগ্যবান্, ধনবান্ ও যশসী হয়। বৃহস্পতি রবি সম নীচম্ব হইলে জাতক অত্যধিক গর্বিত হয়।

বৃহস্পতি বুধ সম উচ্চ হইলে জাতক কবি, বৈজ্ঞানিক, প্রেমিক হয়, এবং ব্যবসায় উন্ধতি লাভ করে।

রহস্পতি বুধ সম নীচন্থ হইলে জাতক জুয়াচোর বা চোর ৃহয়।

া বৃহস্পতি ১নং মঙ্গলের স্থান সম উচ্চ হইলে জ্বাতক সাহসী হয়, এবং লোকের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা থাকে।

বৃহস্পতি ১নং মঙ্গলের স্থান সম নীচস্থ হইলে জ্ঞাতক অত্যাচারী হয়।

র্হস্পতি চন্দ্রের স্থান সম উচ্চ হইলে জাতক ভাবুক, স্থায়বান, নম্প্রকৃতি কিন্তু নির্দ্ধিয়হদয় হয়।

বৃহস্পতি চক্র সম নীচস্থ হইলে জাতক খেরালী হয়। ংবৃহস্পতি শুক্র সম উচ্চ হইলে জাতক নিপাপ ভাল-বাসাযুক্ত, আমোদপ্রিয়, আয়বান্, উদার্চিত্ত হয়।

বৃহস্পতি ২নং মঙ্গল সম উচ্চ হইলে জাতক ভাগ্যে অতি বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মহীন হইয়া পতিত হয়।

র্হস্পতি ২নং মঙ্গলসম নীচন্থ হইলে জাতক সম্মানহানি ভয়ে কাপুরুষ হয়।

বৃহস্পতি হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। যথা:---

খাস যন্ত্রের রোগ, কাৃস, সর্দ্দি, তালুর রোগ, কণ্ঠস্থ বেদনা, যক্ত্ৎ রোগ, এবং স্ঞাস্।

### শনি স্থান

মধ্যম অঙ্গুলীর মূল-দেশে শনির স্থান (চিত্র ১)। শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতক বিপন্নভাব, প্রত্যেকের উপব বিশ্বাসহীন হয়, সে লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসে, কুপণ, ভীরু কিন্তু বলবান্ হয়, নির্জ্জনে বাস করিতে ইচ্ছুক হয়, সে গুপ্ত বিছা, ডাক্রণরী, গণিত, রসায়ণ বিছা ভালবাসে। যদি সে শিক্ষা করে, তবে সে উন্নতি করিতে সমর্থ হয়।

যদি শনির স্থান অতি উচ্চ হয়, তবে ্জাতক রুক্ষাস্থভাব ও খেয়ালী হয়।

শনির স্থান নীচস্থ হইলে জাতক নীচ-মনা, প্রায় আত্ম-হত্যায় ইচ্ছুক, ভ্রমণকারী, বন্ধন-ভয়ে ভীক্ন, প্রায় ছর্ভাগ্য হয়। তবে যদি ভাগ্য-রেখা ও অক্যান্য রেখা বলবান্ থাকে, তবে উক্ত অশুভ ফলের খণ্ডন হয়।

শনির স্থান রবির সম উচ্চ হইলে জাতক সর্বদা বিষয়-ভাবাপন্ন হয়।

শনির স্থান রবির সম নীচস্থ হইলে জাতক মস্তিকতুর্ববল হইয়া থাকে।

শনির স্থান বুধের স্থান সম উচ্চ হইলে জাতক বিজ্ঞান বা ডাক্তারী কিংবা গুপ্ত-বিভায় উন্নত হয়।

শনির স্থান বুধের স্থান সম নীচ হইলে জুয়াচুরি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

শনির স্থান ১নং মঙ্গল সম উচ্চ হইলে জাতক খিটখিটে হয় ৷

শনির স্থান ১নং মঙ্গল সম নীচ হইলে জাতক বিশ্বনিন্দুক ও অত্যাচারী হয়।

শনি চন্দ্রসম উচ্চ হইলে জাতক রহস্থ বিভায় পারদর্শী কিন্তু কদাকার হয়।

শনি চন্দ্ৰসম নীচ হইলে জ্বাতক সৰ্ববদা আত্মহত্যাভিলা<sup>র</sup> হয়।

শনির স্থান শুক্রস্থান সম উচ্চ হইলে জাতক গুগু-বিছায় অমুসন্ধানকারী, উৎসবপ্রিয়, দয়ালু , বিবেকী হয়।

শনির স্থান শুক্র সম নীচ হইলে জাতক প্রতিহিংসাভাবাপন্ন হয়।

শনি স্থান ২নং মঙ্গলসম উচ্চ হইলে জাতক কর্ম্মে আশাশূন্য হইয়া ভাগ্যে দোষারোপকারী হয়।

শনি গ্রহ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। যথাঃ—

পদবিকলতা, বধিরতা, পক্ষাঘাত, প্লীহা, উদরী, বাত, শরীর কম্পন, শাস রোগ, বায়ু রোগ, যক্সা।

### রবি স্থান

রবিস্থান অনাগিকার মূল দেশে (চিত্র নং ১)। রবি স্থান উচ্চ হইলে জাতক শিল্প, সাহিত্য, কলাবিভায় বিশেষ দক্ষ, দায়ালু, উদার, কীর্ত্তিমান, উপার্জ্জনকর্ত্তা, বিজয়ী, সৌন্দর্য্য-প্রিয়, সহনশীল, ধনী, ভায়পথে ধৈর্য্যের সহিত প্রবৃত্ত, তীক্ষ বৃদ্ধি, বাগ্যী ও সরল প্রকৃতির লোক হন। কিন্তু স্বামীর স্ত্রীর উত্তম মনের মিল থাকেনা, ইহাই প্রায় দৃষ্ট হয়। আর জাতক ভ্রমণকারী ও নিজ নাম প্রচারে প্রিয় হন।

রবিস্থান অত্যুচ্চ হইলে জাতক অপব্যয়ী, রূপণ, অর্থাভিলাষী, খেয়ালী, বাচাল, চিন্তাশূ্য, গর্বিত, বিলাসী হয়। রবিস্থান নীচস্থ হইলে জাতক অলস, অজ্ঞানী, উদাসীনভাব হয়।

যদি রবিস্থান বুধের স্থান সম উচ্চ হয়, তবে জাতক বিশেষ তীক্ষণী সম্পন্ন, বাগ্যী, ব্যবসাবুদ্দি, বিচারশক্তিসম্পন্ন, উৎকৃষ্ট লেখকও হইতে পারে।

রবি বুধ সম নীচস্থ হইলে জাতক কূটবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

রবিস্থান ১নং মঙ্গলের সম উচ্চ হইলে জাতক আধিপত্য-বিস্তার করিতে চেফী করে।

রবি ১নং মঞ্চলের সম নীচস্থ হইলে জাতক নিজেকে উচ্চ করিবার ইচ্ছা করে।

রবিস্থান চন্দ্র স্থান সম উচ্চ হইলে জাতক অতিশয় ভাবুক, বুদ্দিমান্, কল্পনাপ্রিয় ও উচ্চমনা হয়।

রবি চন্দ্রস্থান সম নীচ হইলে জাতক বুদ্ধিহীন, আকাশ কুসুম লইয়া ব্যস্ত হয়।

রবিস্থান শুক্রস্থান সম উচ্চ হইলে জাতক কবি, লেথক হইবার অভিলায়ী ও সচ্চরিত্র হয়।

রবিস্থান শুক্র সম নীচস্থ হইলে জাতক চাটুকারী বা খোসামোদকারী হয়। রবিস্থান ২নং মঙ্গল সম উচ্চ হইলে জাতক ভাগ্যবিশ্বাসী হয়।

রবিস্থান ২নং মঙ্গল সম নীচস্থ হইলে জ্ঞাতক মৌখিক ভাগ্য বিশ্বাসী কিন্তু প্রকৃত ভাগ্য বিশ্বাসী নহে।

রবি গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হয় বা হইতে পারেঃ—মস্তিক, হৃদয়, চক্ষু, ও মুখ রোগ, সর্দি, গরমি, মরক, শরীর ও হৃদয়কম্প, বিসূচিকা এবং যে সকল জ্বরে দেহ প্রিয়া যায়।

### বুধ ভান

বুধ স্থান কনিষ্ঠার মূল দেশে (চিত্র ১)। বুধস্থান উচ্চ হইলে, জাতক বুদ্ধিমান, চতুর, পরিশ্রামী, ডাক্তারী, গণিত ও গুফ বিছার মধ্যে কোন একটিতেও বিশেষ পারদর্শী, শিল্পী, ব্যবসায়ী মনুষ্যচরিত্রবিশ্লেষণকারী, আইনব্যবসায়ী, প্রথরবুদ্ধি (শিক্ষিত হইলে), উক্ত যে কোন বিষয়ে স্থনাম অর্জ্জনকারী হয়; যথা শ্রেষ্ঠ উকিল। বুধস্থান অতি উচ্চ হইলে জাতক মূর্থ, মিথ্যাবাদী, রসিকতাপ্রিয় হয়।

বুধস্থান নীচস্থ হইলে জাতক উভ্যমরহিত, বুদ্ধিহীন, বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্যকারী ও অলস হইয়া থাকে।

বুধ স্থান ১নং মঞ্চল স্থান সম উচ্চ হইলে জাতক পালোয়ান বা যোদ্ধা হয়।

বুধ স্থান ১নং মঙ্গল সম নীচস্থ হইলে জাতক অর্থের জন্য নিজের নাম নষ্ট করিতে কুষ্টিত হয় না। বুধ চন্দ্রসম উচ্চ হইলে জাতক তীক্ষমেধাসম্পন্ন হয়। বুধ চন্দ্রসম নীচ হইলে জাতক অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে।

বুধ শুক্রসম উচ্চ হইলে জাতক প্রেমিক, জ্ঞানবান্ হয়।
বুধ শুক্রসম নীচস্থ হইলে জাতকের অশুভ সূচনা করে।
বুধ ২নং মঙ্গলসম উচ্চ হইলে জাতক সর্বব বাধা বিদ্ন
থাকিলেও কার্যো অধাবসায়ী হয়।

বুধ ২নং মঞ্চলসম নীচন্থ হইলে জাভক মন্দ কার্য্যে একগুয়ে হয়।

বুধ গ্রহ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হয় ও হইতে পারে:—ঘূর্ণি রোগ, ক্ষিপ্ততা, শিরঃপীড়া, মৃগিরোগ, স্মৃতি ও বাক্শক্তিহীনতা, অস্পষ্ট বাক্য, বাক্-রোগ, জিহ্বা রোগ, অজ্পর্ন রোগ এবং সর্দ্দি।

#### মঙ্গল স্থান

১নং মঙ্গল বুধস্থানের নিম্নে ও চক্রস্থানের উপরিভাগে অবস্থান করে (চিত্র ১)।

১নং মঙ্গল উচ্চ হইলে জাতক ধীর, দয়ালু, বদান্য, পরোপ-কারী, অন্যায় কার্য্যে বিরত, ঈশ্বরে ভক্তিমান্, আহারপ্রিয়, সকলের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হয়, ব্যায়ামানুশীল-কারী, সাহসী, বোদ্ধা বা ভাল পালোয়ান হয়।

২নং মন্সল বৃহস্পতি স্থানের নিম্নে, শুক্রস্থানের উপরি-ভাগে অবস্থিত (চিত্র:)। ২নং মঙ্গল উচ্চ হইলে, জ্বাতক সাহসী, যোদ্ধা, দলপতি, ও রাজকর্ম্মচারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

১নং মঙ্গল কিংবা ২নং মঙ্গল নীচস্থ হইলে জাতক কাপুরুষ, গৈতৃকসম্পত্তিনাশক, স্বজাতিবর্গের মধ্যে বিরোধকারী, ও ফাঁসিগামা হয়; আর তাহার ভাই ভগিনা অল্ল হয়।

১নং মঙ্গল চন্দ্র সম উচ্চ হইলে জাতক আবিদ্ধারক।রা হয়;
১নং মঙ্গল চন্দ্রের সম নীচ হইলে জাতক নিষ্ঠুর প্রতিহিংমুক
হয়। উক্ত মঙ্গল শুক্রসম উচ্চ হইলে জাতক পালোয়ান বা
দৈনিক হয়।

১নং মঙ্গল শুক্রসম নীচস্থ হইলে জাতক যুদ্ধে জয়ী হয়। ১নং মঙ্গল ২নং মঞ্চলসম উচ্চ হইলে জাতক উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও সাহনী হয়।

১নং মঙ্গল ২নং মঙ্গলসম নীচস্থ হুইলে জাতক কোমল স্বভাব হুইবে।

মঙ্গলগ্রহ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধি হইতে পারে। যথা:— পিত্তরোগ, বসন্ত, হাম, রক্তামাশয়, রক্তত্রাব, দক্র, ত্রণ, ক্ষোটক, দাহকজ্বর, কুৎসিৎ পীড়া, বহুমূত্র, মূত্রকুচ্ছু, দন্তশূল, অর্শ, ভগন্দর, অস্ত্রাঘাত এবং দহন।

#### চত্ৰত্থান

চন্দ্রখান ১নং মঞ্চলের নিম্নে করতল পার্শ্বে (চিত্র ১ )। চন্দ্রম্থান উচ্চ হইলোঁ জাতক ভাবুক, অলস, বিবন্ধভাব, সঙ্গীতপ্রিয়, উচ্চমনা, সোন্দর্শিয়, স্বার্থপর, চুর্বল কিন্তু শৃতিশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, আর দ্রীস্বভাবাপন্ন, বা জলে কর্ম্মপট্ ( সাঁতার, নাবিকের কর্ম্ম প্রভৃতি ) হয়।

চন্দ্রস্থান অতি উচ্চ হইলে জাতক চিন্তাশীল হয়।

চন্দ্রস্থান নিম্ন হইলে জাতকের অস্থির মন হয় অর্থাৎ কোন কর্ম্মে মন সে স্থির করিতে পারে না।

যদি চন্দ্রস্থান শুক্র সম উচ্চ হয়, তবে জাতক প্রেমিক হয়। চন্দ্রস্থান শুক্রসম নিম্ন হইলে জাতক কামুক হয়।

চন্দ্রস্থান ২নং মঙ্গল সম উচ্চ হইলে জাতক কোন একটী আদর্শের জন্ম ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হয়, কল্পনাপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় হয়।

চন্দ্রের স্থান ২নং সঙ্গলের সম নিম্ন হইলে জাতক মিথ্যা বিষয় লইয়া অহঙ্কারী হয়।

চন্দ্র গ্রহ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হয়। যথা :— গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্লীপদ (গোদ ), শূল, উদরাময়, পাক্ষিক জ্বর, মূত্রাশয়ের দোষ, এবং জলদোষের পীড়া।

#### গুৰু-ছান

শুক্রস্থান ২নং মঙ্গল ও বৃদ্ধাঙ্গুরে নিম্নে (চিত্র ১)।
শুক্রস্থান উচ্চ হইলে, জাতক কাহারও অপকারে
অনিচ্ছুক ও নিজে সকলের প্রিয় (অর্থাৎ সকলকে সম্ভুট্ট করেন),
নিঃস্থার্থভাব, উচ্চাকাঞ্জনী, দয়ালু, শান্তিপ্রিয়, সৌন্দর্য্য ও

সঙ্গীত বিছাপ্রিয় হয়, সাধারণতঃ জাতক সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত হয়।

শুক্রস্থান অধিক উচ্চ হইলে জাতক স্ত্রীলোকভক্ত, র্থাগর্বিত, লম্পট, নির্ম্নজ্জ হয়।

শুক্রস্থান নীচস্থ হইলে জাতক শুক্রব্যাধিযুক্ত, স্বার্থপর হয়, এবং সে উন্নতি পথে বাধা পায়।

শুক্রস্থান ২নং মঙ্গল সন উচ্চ হইলে জাতক হতাশ প্রেমে ধীর হয়।

শুক্রস্থান ২নং মঙ্গল সম নীচস্থ হইলে জাতক ভালবাসার পাত্রীকে (অর্থাৎ স্ত্রা বা রক্ষিতাকে ) নির্য্যাতন করে।

শুক্র গ্রহ হইতে নিম্ন লিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হয়। যথাঃ— ধাতুর পীড়া, উপদংশ, বীর্ঘ্য-হীনতা, মূত্রক্চ্ছু, বহুমূত্র, গর্ভাশয়ের রোগ, এবং সমস্ত নিন্দনীয় পীড়া।

### করতল কোমল কি কঠিন

মণিবন্ধ, অঙ্গুলীগুলির তলদেশ ও হস্তের তুই পাশ লইয়া ক্রতল।

করতল কোমল ও কঠিন ভেদে চারি প্রকার।
কোমল হইলে জাতক অস্থির, অলস, বিলাসপরায়ণ হয়।
অতি কোমল হইলে জাতক শারীরিক ও মানসিক তুর্বল

স্থূল ও কঠিন হইলে জাতক অস্থির, স্বার্থপর, আত্মন্তরী, কার্য্যে তৎপর হয়। অতি কঠিন হইলে জাতক স্বাস্থ্যবান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কায়িক পরিশ্রম দারা জীবিকানির্বাহকারী।

হাতের কাজ না করিয়া যদি হস্ততল কঠিন ও রক্তবর্ণ হয়, তবে জাতক রাজতুল্য স্থা হইবে।

### করতলের বর্ণ

করতলের বর্ণ চারি প্রকার প্রায় দৃষ্ট হয়। যথা রক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ, কুষ্ণবর্ণ, গোলাপীবর্ণ।

- ১। রক্তবর্ণ হইলে জাতক উগ্রস্বভাব ও ধনবান হয়।
- ২। হরিদ্রাবর্ণ ,, কুদ্ধস্বভাব, পরস্রীরত, পৈত্তিকপ্রকৃতি হয়।
- ৩। কুষ্ণবর্ণ ,, বিষমস্বভাব, কফাধিক হয়।
- 81 গোলাপীবর্ণ ,, স্থায়পরায়ণ, তীক্ষবুদ্ধি হয়।

### করতল উচ্চ কি নিয়

- ১। উচ্চ হইলে জাতক ধনশালী।
- ২। অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক দাতা।
- । নিম্ম হইলে জাতক পিতৃসম্পত্তিবঞ্চিত বা অর্থনাশকারী
   হয়।
- ৪। বিষম হইলে জাতকের অশুভ, এবং দে কুল, দরিক্রা

  হয়।
- ৫। গোলাকার ও গভীর হইলে জাতক ধনবান্ হয়। ৪

# করতলে চক্র বাঁ মুদ্রা

গোলাকার চক্রের খ্যায় যে চিহ্ন থাকে তাহাকে চক্র বা মুদ্রা বলে।

করতলে চক্র অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়, একটি ভদ্রলোকের হাত হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলিয়া দিলাম।

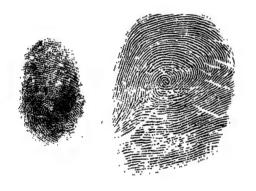

১টি চক্র করতলে থাকিলে জাতক রাজসম বা রাজা হয়। ২টি মুদ্রা থাকিলে সে ব্যক্তি বহু ধনলাভ করে। ৩টি চক্র থাকিলে জাতক প্রায় পীড়িত হয়। ৪টি হইতে ৯টি পর্যান্ত চক্র থাকিলে তাহার বহু সন্তান হয়। ১০টি চক্র থাকিলে জাতক অত্যন্ত ধনবান্ হয়।

# হস্তরেখা-বিচার

# দ্বিতীয় অধ্যায়

### রেখা-বিচার

হত্তে বহু রেখা থাকিলে জাতক তুঃখভোগী হয়।

ত্তীহন্তে বহুরেখা থাকিলে বৈধব্য সূচনা করে।
হত্তে অল্পরেখা থাকিলে জাতক ধনহীন হয়।
ত্তীহস্তে অল্পরেখা থাকিলে অশুভ সূচনা করে।
মিশ্ররেখা থাকিলে (অর্থাৎ অধিকও নয় আরু অল্পও
নয় এইরূপ হইলে) জাতকের শুভ এবং মানসিক শান্তি
লাভ হইয়া থাকে।

### রেখার গভীরতা

রেখা সকল স্নিগ্ধ ও গভীর হইলে জাতক ধনবান্ হয়।

" চওড়া ও অগভীর হইলে জাতক দরিদ্র হইয়া থাকে।

" সরু ও গভীর হইলে জাতক উন্নত হয়।

" চওড়া ও গভীর হইলে জাতক মিশ্রফলভোগী হয়।

### রেখার বর্ণ বিচার

রেখা রক্তবর্ণ ইইলে জাতক ধৈর্ঘ্যান্, লোকপ্রিয়, স্থভোগী, বুদ্ধিমান্ হয়।

রেখা পাণ্ডবর্ণ হইলে জাতক ধৈর্ঘাহীন, উৎসাহী, দ্রীস্বভাবাপন্ন হয়।

রেখা হরিদ্রাবর্ণ ( ঈ্ষৎ ) হইলে জাতক উচ্চাকাজ্ফী. কুদ্দ, বৃদ্দিমান্, কার্য্যক্ষম হয়।

রেখা কৃষ্ণবর্ণ হইলে জাতক ধূর্ত্ত, ক্রোধী, অভিনানী, পরাধীন, দুঃখভোগী ও খিটু থিটে হয়।

### আস্থু-রেখা

ক্ষে রেখা বৃহস্পতি স্থানের নিম্নে ২নং মঙ্গলের উপর হইতে উথিত হইয়া শুক্রস্থানকে বেষ্টন করিয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত গিয়াছে ভাহাকে আয়ুরেখা বলে (চিত্র নং ২ চিহ্ন ১)।

আয়ুরেখা যদি স্পষ্ট ও সবল হয় এবং কোন স্থানে ভগ্ন না হয়, আর যদি মণিবন্ধ পর্যান্ত বিস্তৃত হয়, তবে জাতক দীর্ঘায়ু, স্বস্থদেহ, সদাশয় এবং সচ্চরিত্র হয়।

যদি উক্ত রেখা ভগ্ন হয় বা অন্ত রেখা দারা কর্ত্তিত হয়, তবে জাতক অল্লায় হয়. এবং মধ্যে মধ্যে শাগ্নীরিক ও মানসিক কফ্ট পায়। আয়ুরেখার কতকগুলি শাখা উভয়পার্যে উদ্ধগামী হইলে



আয়ুরেখার শেষ প্রান্তের শাখা তুইটি যদি কিছু দূরে অবস্থান



জাতক স্বাস্থ্যবান্, উচ্চান্তিলাবী, সফলকাম এবং ধনী
হয় (চিত্র ক ১ চিহ্ন ১)।
উক্তপ্রকার শাখাগুলি যদি
নিম্নাভিমুখী হয় তবে সেই
ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও সম্পদ নষ্ট
হয়। (চিত্র ক ১ চিহ্ন ২)।
আয়রেখার শেষভাগ্য

আয়ুরেথার শেষভাগ দ্বিধাবিভক্ত হইলে জাতক বার্দ্ধক্যে দরিদ্র হয় ও কফ পায়। (চিত্র ক ১ চিহ্ন ৩)।

করে, তবে জাতক বার্দ্ধক্যে প্রবাসী এবং দারিশ্রীপীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আয়ুরেখার যে অংশটি
শিকলের ন্যায় থাকে জাতক
সেই সময়টি পর্যান্ত স্বাস্থ্যহীন
হয়। যদি সমস্ত রেখাটি শিকলের ন্যায় হয় তবে জাতক
চিরজীবনই অস্ত্রন্থতা ভোগা
করে। (চিত্র ক ২ চিছ ১)

, আয়ুরেখার যে স্থান ভগ্ন অর্থাৎ ফাঁক হইয়াছে সেই বয়সে জাতকের অর্তাধিক পীড়া বা মৃত্যু সূচনা করে। (চিত্র ক ২ চিহ্ন ২)।

আয়ুরেখা হইতে একটি সরল রেখা উঠিয়া যদি বৃহস্পতি

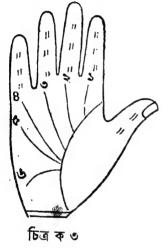

স্থানে বা স্থানাভিমুখে যায়,
তবে জাতকের বিভাশিক্ষায়
উন্নতি, স্থানতি, অর্থপ্রাপ্তি
হইয়া থাকে। (চিত্র ক ৩
ক্রিক্টিক ১)।

আয়ুরেখা হইতে সরল রেখা উঠিয়া যদি শনিস্থানাভি-মুখে বা স্থানে যায়, তবে জাতক চাকুরী করে, এবং অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াঁ অর্থসংস্থান করিতে পারে।

বদি শনিস্থান উচ্চ হয় এবং রেখা উক্তপ্রকার থাকে, তবে জ্বাতক চাকুরী না করিয়া খনিজ পদার্থের ব্যবসায়ী হয়। (চিত্র ক ৩ চিহ্ন ২)।

উক্তরেথার শাখা যদি রবিক্ষেত্রে যায়, তবে জাতক পরধন পাইয়া থাকে এবং ব্যবসা, দালালী অথবা কন্টাক্টারের কার্য্য ক্রে। (চিত্র ক ৩ চিহ্ন ৩)। যদি উক্ত রেখা রবির স্থান পর্য্যন্ত না যাইয়া মাঝখানে ভান্সিয়া যায়, তবে জাতকের পরধন প্রাপ্তিতে বিল্ল হয়।

আয়ুরেথা হইতে একটি সরল রেথা যদি বুধস্থানে যায়, তবে জাতক ব্যবসা দারা জীবন ধারণ করিতে পারে। (চিত্র ক ও চিহ্ন ৪)।

আয়ুরেখা হইতে শাখা উঠিয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রে যাইলে জাতক তাহার পাণ্ডিত্যের জন্ম যশঃ ও ধন তুই লাভ করে (চিত্র ক ৩ চিহ্ন ৫)।



আয়ুরেখার একটি শাখা যদি
চন্দ্র স্থান পর্যান্ত গমন করে, তবে
জাতক বিদেশে ভ্রমণ বা সমুদ্র
যাত্রা করে। (চিত্র ক ত
চিহ্ন ৬)।

আয়ুরেখার উপর যদি ব্বব চিহ্ন থাকে তবে জাতককে চির-স্থায়ী রোগ বা বংশগত রোগ ভোগ করিতে হর্ম। (চিত্র ক ৪ চিহ্ন ১)।

আয়ুরেখার উপর চতুক্ষোল চিহ্ন থাকিলে জাতক মহাবিপদ হইতে মুক্ত হয়। আর চতুকোণটি যদি মায়ুরেখার পার্ষে শুক্র স্থানে থাকে, তবে জাতক বন্দী বা সমাসী বা গৃহত্যাগী হয়। (চিত্র ক ৪ চিহ্ন ২)। আয়ুরেখার উপর যদি লক্ষত্র চিচ্ছ থাকে, তবে উক্ত কালে জাতককে ফাঁড়া বা বিপদে পতিত হইতে হয়। (চিত্র ক ৪ চিহ্ন ৩)।

আয়ুরেখার গোড়ায় যদি ক্রুশ চিহ্ন থাকে, তবে জাতকের



সেই সময়ে দৈব তুর্ঘটনা হয়। (চিত্র ক ৫ চিহ্ন ১)।

যদি আয়ুরেখার গোড়ায়
দুইটি ক্রেন্স চিহ্ন থাকে,
তবে জাতক কামুক ও বাচাল
হয়।

আয়ুরেখার উপর যদি কোন কাল্যদাগ থাকে. তবে জাতক চক্ষুরোগাক্রান্ত হয়। (চিত্র ক'৫ চিহ্ন ২)।

আয়ুরেখার অনুগরেখাটি যদি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে, তবে জাতক ধনী ও অহঙ্কারী হয়; যদি সমান্তরাল না হইয়া সাধারণ ভাবে থাকে, তবে জাতক দীঘায়ু হয়, বড় লোকের প্রিয়পাত্র হয়। এবং অপরের সম্পত্তি লাভ করে আর আজীয় বা বন্ধুদারা উপকৃত হয়। যদি এই চিহ্ন রাজার হাতে থাকে, তব্দ্বেতিনি রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। (চিত্র ক ৫ চিহ্ন ৩)।

#### ভাগ্য-রেখা

মণিবন্ধ হইতে বা মণিবন্ধের কিছু উপর হইতে বে রেখা উঠিয়া শনির স্থানে বা শনির স্থানাভিমুখে যায়, তাহাকে ভাগ্যরেখা বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন 🕏 )।

ভাগ্যরেখা যদি স্পষ্ট ও রক্তবর্ণ হয় এবং শনির স্থানে যায়,



তবে জাতক উন্নতি লাভ করে, এবং আজীবন স্থথে অতি-বাহিত করে।

হন্তে যদি ভাগ্যরেখা **তুইটি** হয়, তবে জাতক **অপরের** সাহায্যে উন্নতি লাভ করের

তিনটি ুভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া যদি করতলের মধ্যগত হয়, তবে জাতক রাজা বা রাজতুল্য হয়। (চিত্র খ ১ চিহ্ন ১)।

ভাগ্যরেথ। মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া যদি শনির স্থান ভেদ করিয়া মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব পর্যান্ত যায়, তবে জ্বাতক অদৃষ্টবাদী হয় এবং আজীবন অর্থক্ট ভোগ করে, আর নিন্দনীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। (চিত্র খ ২ চিহ্ন ১)।

ভাগারেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া মধ্যমার তৃতীয় পর্ব ভেদ করিয়া দ্বিতীয় পর্বেব যাইলে জাতক নিজগুণে সোভাগ্যবান্ হয়। (চিত্র খহ চিহ্নহ)। যদি ভাগ্যরেখা প্রথম পর্বব পর্য্যস্ত যায়, তাহা



হইলে জাতক হঠাৎ প্রভৃত ধনলাভ করে এবং ভাগ্যবান্ হয়। (চিত্র খ ২ চিহ্ন ৩)। জাতকের হস্ত যদি ভাগ্য-রেখাশৃত্য হয়, তবে জাতক হঃখভোগী ও উন্তমরহিত হয়। কিন্তু সমচতুক্ষোণ বা স্থুলাতা হস্ত ভাগ্যরেখাশৃত্য হইলেও এ নিয়ম খাটিবে না, হাতের গঠন ও আয়তনের মধ্যে ইহার কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে।

যদি ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া তর্জ্জণীর মূল পথ্যস্ত যায়, তবে জ্ঞাতক রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্মনাশক হয়। (চিত্র খ ৩ চিহ্ন ১)।

ভাগ্যরেখা যদি মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া মধ্যমার মূল পর্যান্ত যায় তবে জাতক স্থুখী, বিভবশালী, পুত্রপোক্রাদিপরি

ৰেছিত হয়। (চিত্ৰ খ ৩ চিহ্ন ২)।

চিত্ৰ খ ৩

ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া যদি অনামিকার মূলে যায়, তবে জ্ঞাতক স্বাধীনভাবে অর্থোপার্চ্জন করিয়া স্বকৃত-ক্ষমতা-বলে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থথে কাল্যাপন করে। (চিত্র খ ৩ চিক্ত ৩)।

ভাগারেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া যদি কনিষ্ঠার মূল পর্যান্ত যায়, তবে জাতকের দীক্ষা, ধর্ম্ম, পদোন্নতি, বিছা, মান গৌরবাদি সংবন্ধিত হয়। (চিত্র খ ৩ চিহ্ন ৪)।

উক্ত রেখা যদি মন্তলের স্থানে যায়, তবে জাতকের অকস্মাৎ অর্থপ্রাপ্তি কিংবা লটারিতে অর্থ লাভ ঘটে। (চিত্র খ ৩ চিহ্ন ৫)।

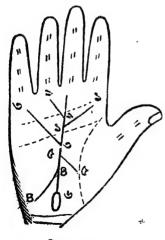

চিত্ৰ খ ৪

উক্ত রেখা যদি চন্দ্রের স্থানে যায়, তবে উহা জাতকের সমুদ্রযাত্রা সূচনা করে। (চিক্র খ ৩ চিহ্ন ৬)।

ভাগ্যরেখার কোনও শাখা যদি রহস্পতির স্থানে যায়, তবে জাতক অন্সের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে এবং উচ্চপদস্থ হয়। (চিত্র থ ৪ চিহ্ন ১)। যদি ভাগ্যরেখার কোনও শাখা রবির স্থানে বা দিকে যায়, তবে জাতক আর্থিক বিষয়ে সাধারণ উন্নতি করে এবং যশোলাভ করে। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ২)।

ভাগ্যরেখা হইতে কোনও শাখা যদি বুধের স্থানে বা দিকে যায়, তবে জাতক ব্যবসা কিংবা বিজ্ঞানে সাধারণ উন্নতি লাভ করে। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ৩)।

ভাগ্যরেখা হইতে একটি শাখা যদি চন্দ্রের স্থানে পতিত হয়, তবে জাতকের অপর কর্তৃক উন্নতি হয়। ঐ শাখা যদি চল্দ্রের স্থান হইতে উঠিয়া ভাগ্যরেখার উপরিভাগে মিলিত হয়, তবে জাতকের জীবনে বহু পরিবর্ত্তন হয় এবং জাতক সৌন্দর্য্যপ্রিয় আর অপরের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ৪)।

ভাগ্যরেখা হইতে কোনও শাখা পশ্চাৎ অভিমুখী হইয়া যদি আয়ুরেখা স্পর্শ করে, তবে জাতক আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং (যদি উভয় হস্তে উক্ত রেখা থাকে তবে জাতক) ভবিশ্বৎ বুদ্দিদারা বহুক্লেশে উন্নতি করে। (চিত্র খ ৪ চিছ্ন ৫)।

ভাগ্যরেখা ছিন্ন অবস্থায় থাকিলে জাতকের তুর্ভাগ্য হয়; কিন্তু ভাগ্যরেখা যদি কোন স্থানে এরপভাবে ছিন্ন হয়, যে তাহার ছিন্ন অংশের শেষ সীমার পূর্ব্ব হইতে উপরের ছিন্ন অংশ আরম্ভ হইরা বেশ পরিষ্কার ও স্পাইভাবে উঠিয়া যায়, ভাহা হইলে সেই বরসে জাতকের কর্ম্মজীবনের বিশেষ



পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই পরি-বর্ত্তন উন্নতির কারণ হয়। (চিত্র খ ৫ চিহ্ন ১)।

ভাগ্যরেখা উদ্ধে ছিন্ন হইলে জাতকের সকল উদ্দেশ্য সফল হয়।

যদি ভাগারেখা বক্র ভাবাপন্ন হয়, তবে জাতক্কের শান্তিশৃহ্য জীবন হয়। (চিত্র খ ৫ চিহ্ন ২)।

ভাগ্যরেখা চন্দ্রের স্থান্য হইতে উঠিয়া যদি বৃহস্পতি স্থানে যায়, তবে জাতকের শান্তিময় জীবন হয়। (চিক্র খ ৬ চিহ্ন ১)।

উক্ত রেখা যদি শিকলের হ্যায় হয়, তবে জাতকের তুর্ভাগ্য সূচনা করে। (চিক্র খ ৬ চিহ্ন ২)।

যদি ভাগ্যরেখার সূত্রপাতে অব চিহ্ন থাকে, তবে জাতকের

বাল্যকালে পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু বা এক জনের মৃত্যু হয়। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ৬)।

যবচিহ্ন যদি ভাগ্যরেখার মধ্যস্থলে থাকে তবে জাতক স্ত্রীলোক কর্ত্তক প্রলুক্ত হয়।

# শিরো-রেখা

যে রেখা আয়ুরেখার উৎপত্তি স্থান হইতে উঠিয়া চন্দ্র স্থানে বা চন্দ্রস্থানাভিমুখে কিংবা ১নং মঙ্গল স্থান পর্যান্ত যায়, তাহাকে শিরোরেখা বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন 👂)।

যদি শিরোরেথা শাখাবিশিষ্ট ও ভগ্ন না হয়, তবে জাতক স্থবিচারক, বিচক্ষণ ও মানসিক বলবিশিষ্ট হয়।

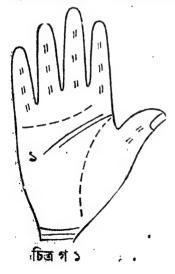

শিরোরেখা যদি ছুইটি হয়,
তবে জাতক কখন অত্যন্ত
দয়ালু বা কখন অত্যন্ত কঠিন
হয় এবং সৎপরামর্শদাতা হয়।
উক্তরূপ ছুইটী পৃথক
শিরোরেখা অনেক সময়
মস্তিক্ষবিকৃতি সূচনা করে, যদি
করতলের অত্যাত্য চিহ্ন ইহার
সমর্থন করে। (চিত্র গ ১
চিহ্ন ১)।

শিরোরেখা ছোট হইলে জাতক বিছাহীন হয় এবং তাহার



বৃদ্ধির অভাব হয়।

শিরোরেখা করতলের মধ্যস্থলে আসিয়া শেষ হইলে জাতক বিচারশক্তিহীন ও ত্ৰ্বলবুদ্ধি হইয়া থাকে।

শিরোরেখা যদি শৃঙ্খলাকার হয়, তবে জাতক অসংযা ও চঞ্চলপ্রকৃতি হয়। (চিত্র গ २ हिरू ১ )।

যদি শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত মিলিত হয় এবং শেষ অংশ শাখাবিশিষ্ট হয়, তবে জাতক অপূর্বব কল্পনাশক্তি-সম্পন, কবি ও গুহুবিভায় পারদর্শী হয়। (চিত্র গ ২ क्टिं २)।

শিরোরেখা হইতে কোন শাখা উত্থিত হইয়া যদি বুহস্পতিক্ষেত্রে যায়, তবে জাতক উচ্চাভিলাষী হয়। (চিত্ৰ গ ৩ চিহ্ন ১ )।

ি শিরোরেখার শাখা যদি শনির স্থানে যায়, তবে সে সঙ্গীত বিভায় পারদর্শী, ধার্দ্মিক, এমন কি সন্ন্যাসীও হইতে পারে। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ২ )।

শিরোরেখার শাখা যদি রবিক্ষেত্রে যায়, তবে জাতক খ্যাতি লাভ করে। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ৩)।

শিরোরেথার শাখা যদি বুধের স্থানে যায়, তবে জাতক ব্যবসায় নিপুণ ও বৈজ্ঞানিক হয়। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ৪)।

শিরোরেখার শাখা যদি চন্দ্র স্থানে যায়, তবে সে কুচিন্তা-প্রিয় হয়। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ৫)।

শিরোরেখা করতলের এক পার্ম হইতে অপর পার্ম পর্য্যন্ত সরল ভাবে বিস্তৃত হইলে জাতক কন্মী, অর্থলোলুগ, স্বার্থপর: হইয়া থাকে। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ৬)।

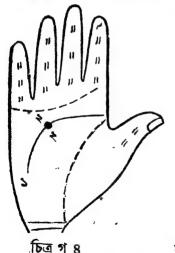

শিরোরেখার শে্ষ অংশ বক্র হইয়া চন্দ্রের স্থানে উপস্থিত হইলে জাতক কবি; গুহাবিভায় পারদর্শী হুয়।:

শিরোরেখার উপর যদি
একটি প্রেকু-ভিক্ত থাকে
তবে জাতক আবিকারক হয়।
ঐ শ্বেত চিহ্ন যদি বুধের
কোত্রের নিম্নে বা নিকটবর্তী
হয়,তবে জাতক বৈজ্ঞানিক হয়

উক্ত রেখার উপর যদি একটি কাল দাগা থাকে, তবে

জ্ঞাতক ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড রোগগ্রস্ত হয়। (চিত্র গ ।
চিহ্ন ২)। উহা শাখাযুক্ত হইলে মস্তিক্ষের বিকৃতি হয়। আরু
উক্ত রেখার উপর যদি একটি শীলাবার্শ দোলা থাকে এবং
যদি উহা ত্রিভুজাকার ধারণ করে বিবং ২য় মঙ্গল স্থান উচ্চ থাকে, তবে জাতক হত্যা-ইচ্ছুক হয়।



শিরোরেখায় হাব চিহ্ন থাকিলে বংশামুগত অস্থুখ এবং মান্তিকের বিকৃতি হয়। (চিত্র গ ৫ চিহ্ন ১)।

শিরোরেখায় চতুক্ষোপ চিহ্ন থাকিলে জাতক দৈব ঘূর্ঘটনা হইতে রক্ষা পায়। (চিত্র গ ৫ চিহ্ন ২)।

শিরোরেথার উপর একটি ক্রন্যু চিহ্ন থাকিলে জার্চক

মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত পায়। (চিত্ৰ গ ৫ চিহ্ন ৩)।

শিরোরেখার উপরে বা শেষ ভাগের কাছে ত্রিভুক্ত চিহ্ন থাকিলে জাতক বৈজ্ঞানিক হয়। (চিত্র গ ৫ চিহ্ন ৪)।

#### হৃদয়-রেখা

যে রেখা বুধ এবং ১নং মঙ্গলের মধ্যদেশ হইতে ছিঠিয়া বৃহস্পতির স্থানে বা শনিস্থানে যায়, তাছাকে ইন্দয়রেখা/বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন ৫)। হৃদয়রেখা যদি পরিষ্কার হয় এবং শাখাযুক্ত না হয়, তবে জাতক উদারহৃদয় এবং শাস্ত-



জাতক উদারহাদয় এবং শাস্ত-প্রকৃতি হয়।

হৃদয়রেখা যদি অস্পাই হয়, তবে সে ব্যক্তি সন্দিগ্ধচিত, মানসিক অশান্তিযুক্ত ও দরিদ্র হয়।

হাদয়রেখা যাদ অসাধারণ
গভীর হয়, তবে জাতক
সন্যাসরোগযুক্ত হয়। হাদয়
রেখা তুইটা থাকিলে জাতক
অত্যন্ত প্রেমিক হয় এবং তাহা
হইতে ত্রঃখ পায়। (চিত্র
ম ১ চিহ্ন ১ )।

গ্রীলোকের হস্তে উক্তরূপ হুইটা রেখা থাকিলে দ্রীরোগ সূচনা করে।

হৃদয়রেখা যদি স্থানে স্থানে ভগ্ন হয়, তবে জাতক স্ত্রীবিম্বেনী বা স্ত্রীস্থণিত আর মানসিক ভূববল হয়। (চিত্র মহ চিহ্ন ১)। হৃদয়রেখা শনিস্থানে ভগ্ন হইলে রক্তহীনতার ও অল্লায়ুর সূচনা করে। (চিত্র ঘ ২ চিহ্ন ২)।

সূচনা করে। (চিত্র থ ২ চিক্ত ২)।
ক্রদয়রেখা যদি রবির স্থানে
ভগ্ন হয়, তবে জাতক ভাষণ হুদ্রোগ ভোগ করে। (চিত্র থ ২ চিক্ত ৩)।

যদি উক্ত চিহ্ন উভয় হস্তে থাকে, ভূবে জাতক অদ্রোগে মৃত্যুক্তে আলিঙ্গন করে। (চিত্র ঘ ২ চিহ্ন ৩)।

হৃদয়রেখা যদি এক পার্শ্ব

হইতে অন্য পার্শ্বের শেষ সীমা
পর্যান্ত অর্থাৎ বহস্পতির নিম্ন
ক্ষেত্রে যায়, তবে সে ব্যক্তিঅত্যন্ত প্রেমিক হয় এবং
শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করে।
আর চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে সে
হিংস্কপ্রকৃতি ও চঞ্চল হয়।
(চিত্র ঘ ৩ চিহ্ন ১)।

হৃদয়রেথা যদি শৃখালাকার হয়, তবে জাতক হৃদরোগযুক্ত ও লম্পট হয়। (চিত্র ঘ ৪ চিছা)।



চিত্ৰ ঘ ৪

হৃদয়রেখা যদি শাখাযুক্ত হয় এবং একটা শাখা শনিস্থানে ও একটা শাখা বৃহস্পতি স্থানে যায়, তবে জ্বাতক ধনী ও সোভাগ্যবান্ হয়। (চিত্র ঘ ৪ চিহ্ন ১)২)।

হৃদয়রেখা তিনটী শাখাযুক্ত হইলে জাতক সোভাগাবান্ হয়। (চিত্র ঘ ৪ চিহ্ন ১)২।৩)।



হৃদয়রেখা ও শিরোরেখা যে কোন অংশে স্পর্শ করিলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

হৃদয়রেখার উপর যদি কোন কাল দোগা থাকে, তবে জাত-কের হৃদ্রোগ সূচনা করে। (চিত্র ঘ ৫ চিহ্ন ১)।

হৃদয়রেখায় যদি হাব চিহ্ন থাকে, তবে জাতক হৃদ্রোগ ও চক্ষুপীড়ায় তুঃখ ভোগ করে। (চিত্র ঘণ্ড চিহ্ন ২)।

# রবিরেখা বা যশোরেখা

যে রেখা আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা, শিরোরেখা, কিংবা হৃদয়রেখা হইতে অথবা চন্দ্র বা মঙ্গলের স্থান হইতে উপিত হুইয়া রবির স্থানাভিমুখে যায়, তাহাকে রবিরেখা বলে; আর কাহারও বা রবির স্থানে একটি লম্বা রেখা থাকে উহাকেও রবিরেখা বলে ব রবিরেখাকে ভাগ্যরেখার প্রধান সহায়ক রেখা বলে। যদি ভাগ্যরেখাটি সরল ও স্থাস্পট হয় এবং রবিরেখাটিও সরল-স্থাস্পট হয়, আর রবির স্থানটি উচ্চ থাকে, তবে জাতক পৈতৃক সম্পত্তি লাভ এবং অফ্যান্য কার্য্যে পিতার সহায়তা লাভ করে। (চিত্র ২ চিহ্ন ৬)।

রবিরেখাটি স্থাপটি থাকিলে জাতক যশস্বী ও বুদ্ধিমান্ হয়। উক্ত রেখা যদি না থাকে, তবে জাতক অকৃতকার্য্য, যশোহীন

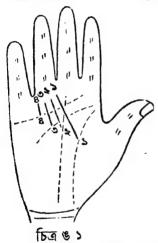

হইয়া যশোপার্চ্জনে ও অর্থো-পার্চ্জনে অক্ষম হয় বা আংশিক কিছ লাভ করে।

ভাগারেখা যদি বলবাদ্ হয় এবং রবিরেখা না থাকে, তবে জাতক উচ্চাকাঞ্জাহীন হয়।

আয়ুরেখা হইতে রবিরেখা উঠিলে জাতক কৃতকার্য্য ও যশস্বী হইয়া থাকে। ( চিত্র ঙ ১ চিহ্ন ১)।

ভাগ্যরেথ। হইতে রবিরেথা উঠিলে জাতক স্বকার্ষ্যে যশোলাভ করে। (চিত্র ৬ ১ চিহ্ন ২)।

শিরোরেখা হইতে রবিরেখা উঠিলে জাতক জীবনের মধ্যে মানসিক কর্ম্মে উন্নতি লাভ করে, যধা—লেখক, বৈজ্ঞান্তিক ভাবুক, করি ইত্যাদি হয়। (চিত্র ৬ ১ চিহ্ন ৩)।

রবিরেখা হৃদয়রেখা হইতে উঠিলে জাতক আর্ট ও সাহিত্যে পারদর্শী হয় এবং অপরের সাহায্যে বিলম্বে উন্নতি ও বশোলাভ করে। (চিত্র ৬ ১ চিহ্ন ৪)।

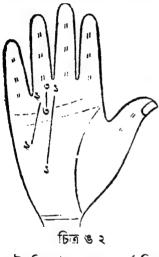

রবিরেথ। চন্দ্রস্থান হইতে উঠিলে জাতক সকল লোকের বা সাধারণ লোকের সহায়তায় যশোলাভ করে। যথা—নট, গায়ক, উকিল, চিত্রকর ইত্যাদি হয়। (চিত্র ৪২ চিক্র ১)।

>নং মঙ্গলের স্থান হইতে রবিরেখা উঠিলে এবং অফ্য কোন রেখার দ্বারা কর্ত্তিত না হইলে জ্ঞাতক অনেক বাধাবিদ্নের পর

উন্নতি-লাভ করে। (চিত্র ঙ ২ চিহ্ন ২)।

রবিস্থান হইতে রবিরেখা উঠিলে জাতক বহুকটে ও বহুবিলম্বে কৃতকার্যা ও সুখী হয়। (চিত্র ৬ ২ চিহ্ন ৩)। করতলের মধ্য দিয়া ববিরেখা উঠিলে জাতক অনেক কটের পর কৃতকার্যা হয়। (চিত্র ৬ ৩ চিহ্ন ১)।

রবিরেখা যদি বক্রভাবাপন্ন হয়, তবে জাতকের একাগ্রতা-শক্তি থাকে না এবং ইছা তাহার কুবাসনার সূচনা করে। (চিত্র ৬ ২ চিহ্ন ২)।



রবিরেথা বদি শাথাবিশিষ্ট । হয়, তবে জাতক তীক্ষবুদ্ধি, চতুর ও উন্নত হয়। (চিত্র ৬ ৩ চিহ্ন ৩)।

রবিরেখা যদি শৃঙ্গলাকার হয়, তবে জাতক বশোহীন হয়। (চিত্র ও ৪ চিহ্ন ১)।

রবিরেখা যদি তিনটি শাখা-বিশিষ্ট হয়, তবে জাতক উন্নত ও ধনী হইয়া যশোলাভ করে। (চিত্র ঙ ৪ চিহ্ন ২)।

রবিরেখায় যদি সর্ববত্রই কাটাকুটি থাকে, তবে জ্বাতক অকৃতকার্য্য, যশোহীন ও ভাগাহীন হয়।

রবিরেথার উপর চেক্ট্র-ক্ষোল চিহ্ন থাকিলে জাতক অধিক অর্থনাশ হইতে রক্ষা পায়। (চিত্র ৬ ৫ চিহ্ন ২)। রবিরেথা যদি ক্রেন্ট্রাইন যুক্ত হয়, তবে জাতক ধার্ম্মিক ও সফলকর্মী হয়। (চিত্র ঙ ৫ চিহ্ন ১)।

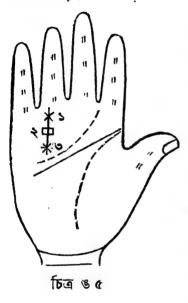

রবিরেখায় তারা চিহ থাকিলে জাতক অপরের সাহায্যে উন্নত, বুদ্দিমান্ ও ধনবান্ হয়। ( চিত্র ও ৫ চিহ্ন ৩)।

রবিরেখা সূক্ষা হইলে জাতকের ধর্ম্ম বিষয়ে উন্মন্ততা হয়। রবিরেখা বিবর্ণ হইলে জাতক সথের শিল্পী হয়। রবিরেখা গভীর হইলে জাতকের পক্ষাঘাত ও হৃদ্বিরের পীড়া হয়।

#### স্বাস্থ্য-রেখা

মণিবন্ধ হইতে বা আয়ুরেখার শেষ অংশ হইতে যে রেখা উঠিয়া বুধের স্থানাভিমুখে যায়, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন ৭)।

সাস্থ্যরেখা আয়রেখা স্পর্শ না কয়িয়া যদি বুধের স্থানে যায়, তবে জ্ঞাতক দীর্গায়ুঃ, স্বাস্থ্যবান্ ও ব্যবসায়ে উন্নত হয়। (চিত্র চ ১ চিহ্ন ১)। আর উক্ত রেখাটি যদি আয়ুরেখা স্পর্শ করি ... উঠে এবং

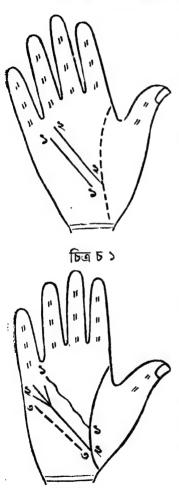

চিত্ৰ চ ২

বিবর্ণ হয়, তবে জ্বাতক স্বাস্থ্য-হীন, হৃদ্রোগযুক্ত ও মূর্চ্ছা-রোগগ্রস্ত হয়। (চিত্র চ ১ চিহ্ন ২)।

সাস্থ্যরেখাহীন হইলে জাতক সতর্ক, চতুর, স্বাস্থ্যবান্, চঞ্চল ও বাক্পট্ট হয়।

স্বাস্থ্যরেখা যদি ছুইটি থাকে, তবে জাতক লম্পট ও অর্থলিপ্দু হয়। (চিত্র ১ চিহ্ন .।২)।

স্বাস্থ্যরেখা তর্ক্সায়িত ভাবে থাকিলে জাতক নৈতিক চরিত্রহীন ও স্বল্লায়ঃ হর। (চিত্র চ ২ চিহ্ন ১)।

সাস্থারেখাটি যদি তুইটি শাখাযুক্ত হয়, তবে জাতক তুর্ববল এবং সাধারণতঃ রুদ্ধ বয়সে স্বাস্থাহীন হয়। (চিত্র চ ২ চিহ্ন ২).।

স্বাস্থ্যরেখাটি যদি ছোট



ছোট টুকরা হয়, তবে জাতক
সারাজীবন রোগযুক্ত হয়।
(চিত্র চ ২ চিহ্ন ৩)।
স্বাস্থ্যরেখা, ভাগ্য রেখা ও
শিরোরেখা মিলিয়া যদি
একটা ত্রিভুজাকার ধারণ
করে, তবে জাতক গুপুবিছায়
পারদর্শী, কোমলছদয় ও
উন্নত হয়। উক্ত ত্রিভুজের
মধ্যে যদি লক্ষত্র চিহ্ন
ধাকে, তবে জাতক অন্ধ হয়।
(চিত্র চ৩ চিহ্ন ১)।

সাস্থ্যরেখার উপর যদি
ত্রুন্স্ চিহ্ন থাকে এবং
শিরোরেখার উপর একটি বৃত্ত
চিহ্ন থাকে, তবে জাতক অন্ধ
হয়। (চিত্র চ ৪ চিহ্ন ১)।
সাস্থ্যরেখার উপর যদি
নাক্ষত্র চিহ্ন থাকে, তবে
সে ব্যক্তি সন্তানহীন ও স্থাবা
রোগগ্রস্ত হয়। (চিত্র চ
৪ চিহ্ন ২)।

স্বাস্থ্যরেখার উপর যদি হাব চিহ্ন থাকে, তবে জাতক নিদ্রাবস্থায় অলীক স্বপ্ন দেখে। (চিত্র চ ৪ চিহ্ন ৩)।

# প্রহতি-রেখা

স্বাস্থ্য-রেথার পার্দ্বে যে রেখা সমান্তরাল ভাবে থাকে ভাহাকে প্রবৃত্তি-রেখা বা স্বাস্থ্য-রেখার অনুগরেখা বলে।

প্রবৃত্তি-রেখা যদি স্বাস্থ্য রেখার সমান্তরাল জাবে বুধের স্থানে যায়, (এই চিহ্ন যদি উভয় হস্তে থাকে) তবে জাজুক? কামী এবং অর্থলাভে অত্যন্ত উৎস্থক হয়। (চিত্র চ ৯ চিহ্ন ১)/।



প্রবৃত্তিরেখা যদি বুধের স্থানে সমাপ্ত হয়, তবে জাতক সৌভাগ্যবান্, বাগ্মী, চতুর, রাজনৈতিক হয়। (চিনে ছ ১ চিহ্ন ১)।

প্রবৃত্তিরেখা যদি স্বাস্থ্য-রেখাকে সরল ভাবে অতিক্রন্ম করে, তবে জাতকের যক্কৎ সম্বন্ধীয় কঠিন পীড়া হয়।

> এই রেখা যদি **কামুকের** প্রক্রমন ফলে নিজের রাজ্যার

হস্তে থাকে, তবে সে ব্যক্তি স্ত্রীপ্রণয়ের ফলে নিজের ব্যবসার ধ্বংস সাধন করে।

#### হস্তরেখা-বিচার

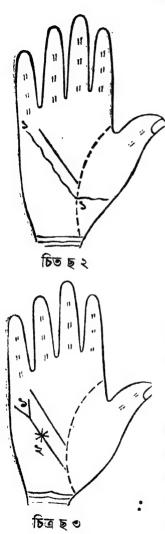

প্রবৃত্তিরেখা যদি তরক্ষায়িত হয়, তবে জাতক অহির হয় এবং প্রায় লাম্পট্যহেতু অকৃতকার্যা হয়।

প্রবৃত্তিরেখা যদি শুক্র স্থান হইতে তরঙ্গায়িতভাবে উথিত হয়, তবে জাতক দীর্ঘায় হয়, কিন্তু ইহা বাভিচারে আয়ুর ফ্রাস সূচনা করে। (চিত্র ছ ২ চিহ্ন ১)।

প্রবিরেখার শেষ ভাগ শাখাযুক্ত হইলে জাতকের ধ্বজ-ভঙ্গতা, অক্ষমতা, শিথিলতা, অপবায়জনিত ক্রমশঃ ক্ষয়শীলতা হয়। (চিত্র ছ ৩ চিহ্ন ১)।

৮। প্রবৃত্তিরেখার উপর যদি তাব্রকা চিহ্ন থাকে, তবে জাতকের অর্থপ্রাপ্তি হইবে; কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রভাবে বহুবাধাবিদ্নের জন্ম অর্থোপায়ে, সঞ্চয়ে ও ভোগে তাথাকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। (চিত্র ছ ও চিহ্ন ২)।

#### শুক্রবন্ধনী

যে রেখা বৃহস্পতির স্থান বা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উঠিয়। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে থাকিয়া বুধের স্থানে গমন করে তাহাকে শুক্র-বন্ধনী বলে। (চিত্র के চিহ্ন ই)।

যে ব্যক্তির হস্তে শুক্রবন্ধনী থাকে এবং শুক্র ও চন্দ্রস্থান উচ্চ হয় আর মঙ্গলের রেখা রক্তবর্ণ হয়, সেই জাতক সয়তান হয়।

যদি শুক্রবন্ধনী রহস্পতির স্থান হইতে উঠিয়া বুধের স্থান পর্য্যন্ত যায়, তবে জাতকের কোনও গুণের বিশেষ আধিক্য হয়, অর্থাৎ সে পরম ধার্ম্মিক, অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, শ্রেষ্ঠকবি.



স্থবিখ্যাত পত্রসম্পাদক, সাহিত্য-গুরু, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, স্থপ্রসিদ্ধ বণিক্ হয়; এবং অহা পক্ষে অর্থাৎ অসাধুর পক্ষে সে বিখ্যাত চোর, বিখ্যাত লম্পট হয় (চিত্র জ ১ চিত্র ২)।

যদি উক্ত রেখা তর্জ্জণী ও
মধ্যমার মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ
হইয়া অনামিকার ও কনিষ্ঠ
অঙ্গুলির মধ্যদেশে যাইয়া স্পর্শ
না করে আর হস্তের অভ্যাত্ত

চিহ্ন যদি শুভ হয়, তবে জাতক অত্যন্ত উৎসাহী হয়। আরু

হস্তের অন্যান্য চিহ্ন যদি অশুভ হয়, তবে জ্বাতক লম্পট ও প্রতারক হয়। (চিত্র জ ১

চিহ্ন ১ )। যদি শুক্রবন্ধনী গভীর বা রক্তবর্ণ হইয়া ভাগারেখা ও রবিরেখার দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তবে জাতক স্থবুদ্ধিকে কুবুদ্ধির দারা নষ্ট করে। যদি উক্ত রেখ। সূক্ষা হয় এবং রবিরেখা ও ভাগ্যরেখা খুল হইয়া শুক্র বন্ধনীকে কর্ত্তন করে, তবে জাতক বুদ্ধিমান্, প্রেমিক ও চিত্ৰ জ ২ সাহিত্যিক হয়। (চিত্ৰ জ ২ किरू ) i

যদি শুক্রবন্ধনী চুইটা বা তিনটা থাকে, তবে জাতককে অশুভ ফল চুই গুণ বা তিনগুণ ভোগ করিতে হয়, অর্থাৎ জাতক অসাধারণ পাপ-লিপ্ত ও দু:খভোগী হয়। (চিত্র জ 🖫 **किंश् अर**)।

শুক্রবন্ধনী যদি অধিক ক্ষুদ্র



চিত্ৰ জ ৩

ক্ষুদ্র ছিল্পাবস্থায় থাকে, তবে জাতক অতিশয় কামুক হয়। ে(চিত্ৰজ ৩ চিহ্ন ২)।

শুক্রবন্ধনী যদি বিবাহ রেখাকে কাটিয়া যায়, তবে সে থাক্তি নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয়, এবং তাহাকে যে ভালবাসে সে তাহারই উপর অত্যাচার করিতে কুঠিত হয় না। (চিত্র জ ৩ िट क्वी



উক্ত রেখার উপর যদি নক্ষত্ৰ টেঙ্গ থাকে, জাতকের শুক্র সম্বন্ধে পীড়া হয়। ( চিত্ৰ জ ৪ চিহ্ন ২ )।

শুক্রবন্ধনী চুই বা ততোধিক থাকিলে এবং তাহার উপর নক্ষত্র চিহ্ন থাকিলে জাতকের তুরারোগ্য শুক্রপীড়। হয়। (চিত্র किक )।

ন্ত্রীহন্তে শুক্রবন্ধনী থাকিলে প্রায় মূর্চ্ছা রোগ হয়।

# হস্তরেখা-বিচার

### বিবাহ রেখা





কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে হৃদয়রেখার উপরিভাগে এবং বুধ স্থানের পার্ম্বে যে রেখা থাকে, ভাহাকে বিবাহরেখা বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন ১১)।

বিবাহরেখা যদি সরল হইয়া বুধের স্থানে থাকে এবং কোনরূপ ছিন্ন বা বক্রভাবাপন্ন না হয়, তবে জাতকের স্থাকর বিবাহ হয়।

যে কয়টি বলবান্ রেখা থাকে
ততগুলি বিবাহ হইবে। বিবাহ
রেখার পার্ষে যে কয়টি ক্ষুদ্র রেখা
থাকে, সেই কয়টি ভালবাসা বা
বিবাহের সম্বন্ধভঙ্গ বুঝায়।
(চিত্র ঝ ১ চিহ্ন ১)।

উক্ত রেখার মধ্যভাগ যদি ভগ্ন হয়, তবে মৃত্যুর জন্য বিবাহ ভঙ্গ বা স্ত্রীহানি সূচনা করে। (চিত্র বা ২ চিহ্ন ১)।





চিত্ৰ ঝ ৪

যদি বিবাহরেখা উপরে
অন্য একটি রেখার দারা কর্ত্তিত
হয়, তবে বিবাহে বাধা বা বিলক্ষে
বিবাহ সূচনা করে। (চিত্র ঝ ৩ টিক্ত ১)।

তুইটি বা ততোধিক বিবাহ-রেথা যদি উপরে অন্য একটি সরল রেখার দ্বারা কর্ত্তিত হয় এবং পার্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা থাকে, তবৈ জাতক বিবাহস্থাখে বঞ্চিত হয়।

বিবাহরেখা যদি উর্দ্ধগামী
হয়, তবে জাতক প্রায়ই অবিবাহিত হয়। (চিত্র বা ৪ চিহ্ন ১)
আর উর্দ্ধগামী না হইয়া নিম্নগামী
হইলে স্বামী-জ্রী পরস্পরের মধ্যে
মনের মিল হয় না। (চিত্র বা ৪ চিহ্ন ২)।

উক্ত রেখা উর্দ্ধগামী এবং অধোগামী তুই রেখার থাকিলে গতি ও গুত্নী ভিন্ন ভিন্ন ছান-বাসী হয়। (চিত্র বা ৪ ছিছ ১)২)।



চিত্ৰ বা ৬

বিবাহরেখার প্রথমভাগে যদি
হাল চিহ্ন থাকে, তবে বিবাহে
বিদ্ন ও বিলম্ব হয় এবং বিবাহিত
জীবনের প্রথম ভাগে অশান্তি ও
বিচেছদ হইয়া থাকে।

উক্ত রেখার মধ্যভাগে যদি যব চিহ্ন থাকে, তবে বিবাহিত জীবনের মধাভাগে অশান্তি ও বিচেহদ হইয়া থাকে। (চিত্র ঝ ৫ চিহ্ন ১)।

বিবাহরেথার শেষভাগে যদি

যব চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে

জীবনের শেষভাগে পত্নীর

সহিত অশান্তি ও বিচেছদ হইয়া
থাকে।

উক্ত রেখার উপর ছই বা ততোধিক বব চিহ্ন থাকিলে বা উক্ত রেখা শৃষ্ণলাকার হইলে জাতকের বিবাহে চিরজীবন অশান্তি হয়। (চিত্র ঝ ৫ চিহ্ন ২)। বিবাহরেখা যদি অধিক শাখাযুক্ত হয়, তবে জাতকের স্ত্রী স্বাস্থ্যস্থ হইতে বঞ্চিত হয়। (চিত্র ঝ ৬ চিহ্ন ১)।

বিবাহরেখার উপরে কাল দাগ থাকিলে স্ত্রীহানি সূচনা করে। (চিত্র ঝ ৬ চিক্র ২)।

### সন্তান-রেখা

চন্দ্রস্থানের পার্মদেশে যে সরল রেখা থাকে, তাহাকে



সন্তানরেখা বলে। ঐ রেখা যতগুলি হইবে, ততগুলি সন্তান হইবে। যে রেখাগুলি ভগ্ন, বক্র, বা ছিন্ন, সেইগুলি সন্তানহানি বা বিল্প বুঝায়। যে কয়টা রেখা শাখাবিশিফ অর্থাৎ ছই মুখী, সেই কয়টা কতা, আর যে গুলি সবল এবং কোনরূপ শাখাবিশিফ নয়, সেগুল পুত্র সূচনা করে। (চিত্র এই ১ চিক্ছ ১)।

চিত্ৰ এঃ ১

এতদ্ভিন্ন কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মূলেও সন্তান বিচার করিবার প্রথা আছে; সেই রেখাগুলি অতি সূক্ষারেখা এবং বুঝিডে কন্টকর। ঐস্থানে যতগুলি রেখা থাকে, জাতকের ততগুলি শস্তান হইবে। (চিত্র এঃ ১ চিহ্ন ২)।

### হস্তরেখা-বিচার

# প্রত্যক্ষদর্শনরেখা

যদি একটি রেখা চল্রের স্থানের নিম্ন হইতে উত্থিত হইয়া



ধনুকাকারে টেন্ধনিকে ১ নং
মঙ্গল স্থানে বা বুধের স্থানে গমন
করে, তবে তাহাকে প্রত্যক্ষদর্শনরেখা বলে। এই রেখা কমই
লোকের হাতে দেখা যায়।
(চিত্র ট ১ চিহ্ন ১)।

সাধারণতঃ এই রেখা হস্তে থাকিলে জাতকের গুপুবিছায় জ্ঞানলাভের অতীব আগ্রহ হয়। জাতক স্বপ্নে ও জাগরিত অবস্থায়

ভবিষ্যৎ জানিতে পারে এবং বামহস্তে উক্ত রেখা থাকিলে। তিনি পুরুষাসুক্রমে গুপুবিছালাভ করিয়া থাকেন। উক্ত রেখা যদি ১ নং মঙ্গলের স্থানে আসিয়া শেষ হয়, তবে জাতক সম্মোহন বিছায় বিশেষ পারদর্শী হয়।

এই রেখা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরক্ষ ও শাখাযুক্ত হইয়া বিস্তৃত হয় এবং ১ নং মঞ্চলের স্থানে উপস্থিত হয়, তবে জ্ঞাতক জ্মতিরিক্ত সায়বিক চুর্ববলভার জ্ঞা অস্থির হয়।

উক্ত রেখা যদি ছিন্ন ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়, ভবে জাতকের প্রভাকদর্শনক্ষমতা হঠাৎ উপস্থিত হয় এক:



সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না। (চিত্র ট ২ চিহ্ন ১)।

প্রভাক্ষদর্শনরেখা যদি উভয়
হস্তে দৃষ্ট হয় এবং আয়ুরেখা
হইতে একটি রেখা (প্রভাব
রেখা) যদি উক্ত রেখাকে
অতিক্রম করে, তবে জাতক
বন্ধু ও আজীয়গণ কর্তৃক গুপ্তবিভা শিক্ষায় বা পাঠে অতিশয়
বাধাপ্রাপ্ত হয়।

উক্ত রেখা যদি প্রারম্ভে একটি হাব স্থান্তি করিয়া অগ্রসর হয়, তবে জাতক নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ করে এবং দিব্যদর্শনের শক্তিলাভ করে। (চিত্র ট ২ চিত্র ২)।

# কর-চতুষ্কোণ

হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যবর্তী যে স্থান শৃন্ম অবস্থায় আছে অর্থাৎ বৃহস্পতি ও ১নং মহালের স্থানের মধ্যে যে স্থান

আছে, তাহাকে করচতুন্ধোণ কহে। 🦼 চিত্র ঠ ১ চিহ্ন ১ ) 🤾

করচতুকোণ যদি স্বস্পাই ভাবে গঠিত হয় এবং কোন রেখার দারা কর্ত্তিত না হয়, তবে জাতক স্থির, ধীর ও ধৈর্য্যবান্ হয়; যদি উহা কোন রেখার দারা কর্ত্তিত হয়, তবে জাতক ভীক হয়।

করচতুকোণ যদি সমভাবে চওড়া হয় অর্থাৎ কোন-দিকে না হেলিয়া থাকে, অথবা লম্বা না হয়, তবে জাতক একগুঁয়ে ও স্বাধীনভাবাপন্ন হয়।

করচতুষ্ণোণ যদি শনিস্থানের নিম্নে অধিক চওড়া হয়, তবে জাতক নিজের খ্যাতির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখে না।

যদি উহা রবিস্থানের নিম্নভাগে অধিক চওড়া হয়, তবে জাতক নিজের খ্যাতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং লোক-নিন্দাকে বিশেষ ভয় করে।

যদি শিরোরেখা হৃদয়রেখার দিকে ছেলিয়া গিয়া কর-চতুক্ষোণকে সঙ্কীর্ণ করে, তবে জাতক নীচমনা হয়।

যদি হৃদয়রেখা শিরোরেখার দিকে হেলিয়া থাকে এবং করচতুক্ষোণ যদি সঙ্কীর্ণ হয়, তবে জাতক্ নির্দ্দয় ও নীচমনা হয়।

# কর-ত্রিকোণ

আয়ুরেখা, স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখার দারা যে ত্রিকোণ গঠিত হয়, তাহাকে কর-ত্রিকোণ কহে। (চিত্র ড ১ ্চিক্ত ১।২।৩)। শিরোরেখা ও সাস্থ্যরেখার সংযোগস্থানকে প্রথম কোণ



বলে। (চিত্র ড ১ চিহ্ন ১)।
ঐ কোণ যদি স্কুম্পন্ট হয়, তাহা
হইলে জাতক কোমলহাদয়, তীক্ষ্ণবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু হয়; ঐ কোণ
অপরিসর হইলে জাতক গুর্ববলচিত্ত
ও ভগ্নস্বাস্থ্য হয়।

আয়ুরেথা ও স্বাস্থ্যরেথার সংযোগস্থানকে দিতীয় কোণ বলে। ঐ কোণ স্থুস্পাষ্ট ও বিস্তৃত হইলে জাতক দীর্ঘায়, দাতা ও স্বাস্থ্যবান্ হইয়া থাকে। ঐ

কোণ অপরিদর হইলে জাতকের স্নায়বিক দৌর্ববল্য হয়। (চিত্র ড ১ চিহ্ন ২)।

আয়ুরেখা ও শিরোরেখার সংযোগস্থানকে তৃতীয় কোণ বলে। যদি উহা স্ক্রমণ্ট হয়, তবে জাতক স্বাস্থাবান্, সুরুচি-সম্পন্ন, ও বৃদ্ধিমান্ হয়; ঐ কোণ অপরিসর হইলে জাতক কাপুরুষ ও হিংস্ক হয়। (চিত্র ড ১ চিহ্ন ৩)।

করত্রিকোণের তিন দিক যদি স্থাপট থাকে এবং কোনরূপ ভগ্ন না হয়, তাহা হইলে জাতক সোভাগ্যবাদ্, সাহসী ও দীর্ঘায় হয়। করত্রিকোণ অপরিপু্ট রেখার দ্বারা গঠিত হ**ইলে জ**াতক স্নায়বিক পীড়া ভোগ করে।

# মণিবন্ধ-রেখা

মণিবন্ধের রেখা যদি একটী হয়, তবে জাতক হতভাগ্য হয়, মতান্তরে ২৫ বৎসর পর্যান্ত আয় পায়। (চিত্র ণ ১ চিহ্ন ১)।



মণিবন্ধে রেখা যদি ছুইটা থাকে, তবে জাতকের স্থ-দুঃখ মিশ্রিত জীবন হয়, মতাস্তবে জাতক ২৬ হইতে ৫০ বৎসর পর্যান্ত আয়ু লাভ করে। (চিত্র ৭১ চিহ্ন ১২)।

যদি উক্ত রেখা তিনটী থাকে,
তবে জ্বাতক ভোগী হয়, মতান্তরে
৫০ হইতে ৭৫ বৎসর পর্যন্ত আয়
লাভ করে। (চত্র ৭১ চিহ্ন ১২২০)।

চিত্ৰ ৭ ১

মণিবন্ধে চারিটা রেখা থাকিলে জাতক রাজতুল্য স্থী হয়, মতান্তরে ৭৬ হইতে ১০০ বংসর পর্যান্ত আয়ু লাভ করে। (চিত্র ণ চিহ্ন ১৷২৷৩৷৪)।

মণিবন্ধে তিনটী রেখা যদি সূক্ষ হয়, তবে উহা জাতকের সোভাগ্য এবং সাফল্য সূচনা করে, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। যদি মণিবন্ধে তিনটী রেখা স্থস্পষ্ট ও স্থবর্ণ হয়, তবে উহা জাতকের স্বাস্থ্য, ধনসোভাগ্য এবং স্থথময় জীবন সূচনা করে। মণিবন্ধ রেখা সূক্ষম হইলে জাতক অমিতব্যয়ী হয়।



ন্ত্রী হস্তের উক্ত প্রথম রেখা যদি ধন্মক আকার হয়, তবে তাহার প্রসব কালে জননেন্দ্রিয়-ঘটিত পীড়া হয়।

মণিবন্ধের প্রথম রেখা যদি
শিকলের ন্থায় হয়, তবে জাতক
স্থাতঃখপূর্ণ সফল জীবন লাভ
করে এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী হয়।
(চিত্র ণ ২ চিহ্ন ১)।

মণিবন্ধ হইতে একটি সরল রেখা উঠিয়া যদি রহস্পতি কেত্রে

ষায়, তবে উহা জাতকের দীর্ঘ ভ্রমণ সূচনা করে।

যদি মণিবন্ধ হইতে একটি সরল রেখা উঠিয়া রবিক্ষেত্রে যায়, তবে জাতক ধনী লোকের সাহায্য পাইয়া থাকে। উক্ত রেখা যদি বুধস্থানে বা মঙ্গলের স্থানে যায়, তবে জাতকের হঠাৎ ধনপ্রাপ্তি হয়, যেমন লটারিতে অর্থলাভ।

যদি উক্ত রেখা চন্দ্রন্থানে যায়, তবে উহা জাতকের সমুদ্র যাত্রা বা বিদেশভ্রমণ সূচনা করে। মণিবন্ধ হইতে একটি সূক্ষা তরঙ্গায়িত রেখা যদি স্বাস্থ্য-রেখা কাটিয়া উভিত হয়, তবে জাতকের তুর্ভাগ্য হয়।

মণিবন্ধরেখাগুলি যদি স্থানে স্থানে ভগ্ন হয়, তবে জাতক মিথ্যাবাদী ও দুঃখী হয়।

মণিবন্ধের উপর ত্রিভুক্ত চিহ্ন থাকিলে জাতক ধনবান্ হয়।

মণিবন্ধের উপর স্ক্রুত্র চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রথন লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ নক্ষত্র অস্পষ্ট হইলে জাতক লম্পট হয়।

মণিবন্ধের উপর ক্রহ্ণ চিহ্ন থাকিলে জাতক অপরের।
সম্পত্তি লাভ করে এবং হঠাৎ সৌভাগ্যশালী হয়।

# হস্তরেখা-বিচার

# তৃতীয় অধ্যায়

## একটী সরল রেখা বিচার

চিহ্ন চিত্ৰ ভ ১

- ১ বৃহস্পতিস্থানে ... সকল কৰ্ম্মে সফলতা লাভ ।
- ২ বৃহস্পতি ও শনির মধাস্থানে... উদারময় পীড়া।
- শনি স্থানে ... ভাগ্যবান্ , ভূমিলাভ।
- ৪ রবি ,. ... ঐশ্র্রান্ , যশসী।
- ৫ বুধ ,, ... লটারিতে অর্থলাভ ও আশাতীত সৌভাগ্যভোগী।



#### হস্তরেখা-বিচার

১মু মঙ্গল স্থানে

··· সাহসী, ধীর, একগুঁয়ে I

4 59 ··· ভাবী অশুভ সূচনা করে।

৮ ভক্ত

... ভাবী অশুভ সূচক।

তিন বা ততোধিক সরলরেখা বিচার চিহ্ন চিত্ৰ ত ২ ১৺ বৃহস্পতিস্থানে

হতভাগ্য ৷

২ শনি

অধিকাংশ স্থলে চুর্ভাগা।



চিত্ৰ ত ২

রবি শ্বানে 8

কলাবিভার প্রিয়।

বুধ ,, চিকীৎসাবিভায় জ্ঞানী।

৫ ১ম মঙ্গল ,,

উগ্ৰপ্ৰকৃতি ও কামুক।

৬ চন্দ্র স্থানে ··· কল্পনাপ্রিয়, শিরঃপীড়াভোগী। ৭ শুক্র ,, ··· অকৃতজ্ঞ, চঞ্চল।

## চক বা মুদ্রাচিহ্ন বিচার

চিহ্ন চিত্র ত ৩

১ কনিষ্ঠা ,, ,, ব্যবসায় ধনলাভ।

২ অনামিকা ,, ,, নানাপ্রকারে ধনলাভ।

৪ তর্জ্জনী ,, ,, বন্ধুদারা ধনলাভ।

৫ বৃদ্ধাবুলী ১ম পর্বেব পিতামহের বা অন্তের সঞ্চিত্ত
ধনলাভ।



চিত্ৰ ত ৩

#### ষব চিহ্ন বিচার

চিহ্ন চিত্ৰত ৩

্ড র্দ্ধসুলীর ১ম গ্রন্থিতে ... ভোগী, সুখী, জ্ঞানী ও অন্যের সঞ্চিত ধনলাভে লাভবান্।

৮ ,, মূলে ভাগী বা সোভাগ্যবান্।

১০ তর্জ্ঞনী ও মধামার মূলে ... ধনবান্, পুত্রবান্, স্থী।

১১ মধ্যমার ২য় গ্রন্থিতে \cdots অন্মের সঞ্চিত ধনলাভ।

বৃদ্ধাস্থ লীর মূলে ছইটি যব চিহ্ন থাকিলে জাতক মাতৃভক্ত হইয়া থাকে ।

## কাল দাগ বা তিলুচিহ্ন বিচার

চিক চিত্ৰত ৪

🖒 বৃহস্পতি স্থানে ··· ধর্মা ও সম্মানহানি, দুর্ভাগ্য।

২ শনি " ••• হঠাৎ বিপদে দারিদ্রা ও হতভাগ্য।

৩ রবি " ••• সম্মানহানি, সামাজিক পতন, চক্ষ্

ও শিরংপীড়া।

৪ বুধ " ··· ব্যবসায় ক্ষতি, হঠাৎ অর্থনাশ,

ন্ত্ৰীহানি।

৫ ১ম নঙ্গল " : দদে আহত, ( চুই হাতে )

মোকৰ্দমায় কতি।

**ठिन** 

··· স্বায়বিক তুর্বল, তুঃখভোগী, মূর্চ্ছারোগী।



৭ শুক্র " ••• শুক্রজনিত ব্যাধিগ্রস্ত ও *দ্রালো*ক কর্ত্তক প্রতারিত।

৮ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্বেব · · · অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু।

- ৯ " ২য় " ••• জী মুখরা।
- ১০ " ২য় "কিছু নিম্নে··ভাতি রমণী কর্তৃক প্রতারিত।

## ক্রশ্চিক্ত বিচার

চিহ্ন চিত্ৰ ত ৫

বৃহস্পতিস্থানে ••• স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়া স্থা ও
 মস্তকে আহত।

চিহ্ন চিত্ৰ ত ৫

২ শনিস্থানে ... নিঃসন্তান, গুহুবিভায় অনিষ্ট,

হঠাৎ মৃত্যু। ত রবি " … ধার্ম্মিক ও সফল কর্মী।

৪ বুধ , জুয়াচোর, (শুভচিহ্নযুক্ত হস্তে) ব্যবসায়ী, অনুকরণে তীক্ষবুদ্ধি।

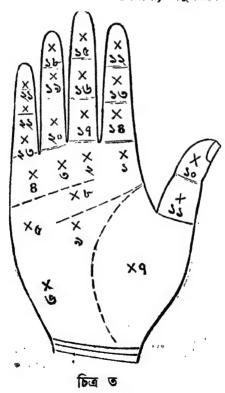

```
দ্বন্দ্বে বিপদ ও অঙ্গহানি, কলহ-
৫ ১ম মঙ্গলম্বানে
                               প্রিয়, একগুঁয়ে।
                   ··· মিথ্যাবাদী, অলীক চিন্তাকারী,
৬
   5.54
                                শরীরকর্মী।
                         অশুভকর বিবাহ, বুহস্পতি স্থান
   (3)
9
                               উচ্চ হইলে শুভ বিবাহ।
                   ... সৌভাগ্যবান, ধর্মপ্রাণ।
  করচতুকোণে
                        কলহপ্রিয়।
  করত্রিকোণে
                   ...

 বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্বেব ... অসচ্চরিত্র।

১১ " ২য় " ••• আধিপত্য করিবার ক্ষমতা।
১২ <sup>্</sup>তর্জ্জনীর ১ম পর্বেব ... মস্তিক্ষের বিকৃতি হইয়া মৃত্যু ।
       " ২য় , ··· হিংমুক প্রকৃতি।
20
১৪ ভজ্জনীর ৩য় " ••• অতি অসৎ চরিত্র।
    মধ্যমার ১ম পর্কো ... আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা।
                     ... বিপদে অর্থনাশ।
             ২য় "
36
             ৩য় " ••• ধ্বজভঙ্গ সূচক।
29
১৮ অনামিকার ১ম পর্বেব ... শিল্প বিভায় তন্ময়তা। 🧠
              ২য় , ... ভীরু ও শঠভাময়, হিংস্তক।
19
                 ্ ••• সর্ববকাজে বিদ্ন।
              ৩য়
२०
     ক্নিষ্ঠার ১ম পর্বের ... মিথ্যাবাদী, (ভালহাতে) গাজক
25
              ২য় " ••• বিদ্ব ও বাধা।
२२
                  " ... চৌৰ্য্যভাবাপন্ন।
              ৩য়
২৩
```

#### নক্ষত চিহ্ন বিচার

চিক চিত্ৰ ভ

- বৃহস্পতি স্থানে ... হঠাৎ সোভাগ্যশালী ( বিবাহের পর ),
   সফলকাম রাজনৈতিক, মানী।
- ২ শনি " ... পক্ষাঘাত বা সর্পাঘাতে মৃত্যু।
- ৩ রবি " ··· বহুকফৌ খ্যাতি, অর্থপ্রাপ্তি, সানসিক স্থাথে বঞ্চিত।
- ৪ বুধ " ··· অসৎব্যক্তি ও অপরের বুদ্ধির শ্রাবণকারী।
- ৫ ১ম মঙ্গল ' · · · কোধ এবং হিংসার বশে হত্যাকারী।
- ৬ চক্র " জলে মৃত্যু বা আত্মহত্যা।
- ৭ শুক্র '' ... দ্রীলোকের প্রলোভনে কট ও আত্মীয় বন্ধুস্বজনের মৃত্যু।
- ৮ ক্রচতুষোণে ··· সাহিত্যে ক্ষতি কিন্তু বিত্তলাভ।
- ৯ ক্রীরত্রিকোণে ... বছকটে বিত্ত ও জয়লাভ।
- > বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্বেব · · অধার্ম্মিক, লম্পট ও কামুক।
- ১১ " ২য় " ··· \* অসৎপথে চালিত।
- ১২ তর্জনীর ১ম পর্বেব ... ভাগাবান্।
- ১৩ 🧷 ু ২য় " ... সচ্চরিত্র (ক্লণ্ডভচিক্রযুক্ত হইলে),

অসচ্চরিত্র।

১৪ " ৩য় " ••• সচ্চরিত্র বা অসচ্চরিত্র।

<sup>\*</sup> কিন্তু স্ত্ৰী হল্ডে অত্যন্ত ধনবতী।

১৫ মধামার ১ম পর্বেব ··· শক্র কর্তৃক আঘাত বা দৈবমৃত্যু।
১৬ ২য় " ··· দৈবজুর্ঘটনায় মৃত্যু।

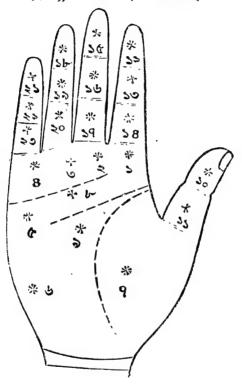

চিত্ৰ ড ৬

১৭ " ওয় ··· হত্যাকারী বা উত্তেজনাকারী।
১৮ অনামিকার ১ম পর্বে--প্রতিভাশালী।
" ২য় " ···অতি চঠুর।

#### হস্তরেখা-বিচার

২০ জনামিকার ৩য় পর্বেব ... প্রেমিক।

২১ কনিষ্ঠার ১ম পর্বেব · · বক্তা।

200

२२ ,, २४ " ... प्रस्तेत्रि ।

#### ত্রভুজ চিহ্ন

চিহ্ন চিত্ৰ ত ৭ প্লাজনীতিজ্ঞ বা দালালী কাৰ্য্যে দক। ১ বৃহস্পতিস্থানে ২ শনি যাত্তকর। কলাবিছায় উন্নত। ৩ রবি নীচভাবের বা কৃট রাজনৈতিক। ৪ বুধ শ্রেষ্ঠ থোদ্ধা বা পালোয়ান। ৫ ২ম মঙ্গল " · · · " ... জানী, উচ্চাকাঞ্জী, ধনবুদ্ধি, গুহুবিদায় ७ हिन्स স্বাভাবিক জান। " ... প্রেমিক, ভালবাসান্ধনিত বিবাহ, গণিত ৭ শুক্র শান্তে পারদর্শী। বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি। ৮ করচতৃকোণে ... ইচ্ছাশক্তিকে বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার ৯ বুদ্ধাঙ্গলীর ১ম পর্বেব ছারা চালি না বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক। ১০ " ২য় " ১১ ভৰ্জনীর ১ম পর্বেব ধার্মিক, যাতুবিভায় অভিজ্ঞ 🌬 ১৯ অনামিকার ৩য় পর্বেব 

দরিদ্র ও হিংস্ক 

২০ কনিষ্ঠার ১ম পর্বেব 

• চৌর্যারন্তি, যাছবিছায় ভোৎলা।

২১ 

২য় 

• নর্বেবাধ ও বন্দী।

২২ 

• চৌর্যারন্তিতে বোকা।

#### হ্রপ্ত চিহ্ন

চিক্ত চিত্ৰ ত ১০ সকল বিষয়ে কুতকার্য্য। ১। বহস্পতি স্থানে চরিত্রহীন ৷ শনি **ર** রবি যশঃ ও অর্থোন্নতি। 77 বিষক্রিয়ায় মৃত্যু। বুধ 8 দ্রীলোক কৃত্তক অর্থকফ, চক্ষুঃপীড়া। ১ম মঙ্গল a জলে মৃত্য। 53 অসচ্চরিত্র, দীর্ঘকাল স্থায়ী পীড়া। ( C) চক্ষঃপীডা। করচতুকে।ণে " ন্ত্ৰীলোক হইতে কঠ। করত্রিকোণে " দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। ১০ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্বেব তর্কে বিজয়ী। '' ২য় ., 22 দুঢ় বিশ্বাসী। ১২ তর্জ্জনীর ১ম পর্বেব বড় হইবার আকাজ্ঞা। ২য় " 30 জনপ্রিয়। ৩য় " যাত্রবিভায় সফল। ১৫ মধ্যমার ২য় পর্কেব

১৪ তৰ্জ্জনীর ৩য় পর্বেব ১৫ মধ্যমার ২য় পর্বেব ··· অসচ্চরিত্র ও কারাদণ্ডভোগী ... হুরদৃষ্ট, স্নায়ু ও কর্ণবোগ

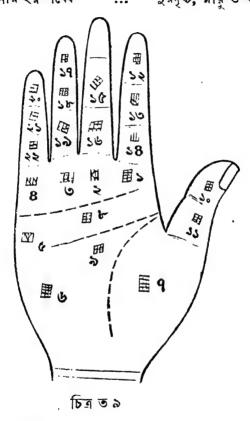

.১৬ মধ্যমার ৩য় পর্কে ১৭ অনামিকার ১ম পর্কে ১৮ ংয় অতি কৃপণ। অসচ্চরিত্র। অত্যন্ত হিংস্থক প্রবৃত্তি।

#### জাল চিহ্ন

চিহ্ন চিত্ৰত ৯ ১ বুহস্পতি স্থানে ••• দান্তিক, কুসংস্কারযুক্ত ও অহঙ্কারী। ২ শনি দারিদ্রা বা অর্থক মট। ৩ রবি গবর্বী, আধপাগলা। প্রতারক, পরস্বাপহরণকারী, আত্মঘাতী। ৪ বুধ রক্তপাত, যক্ষাকাশ, বিপদে জীবন সংশয়। ৫ ১ম মজল " নিরানন্দ, সায়বিক চর্বল। ৬ চন্দ্র লম্পট, উত্তম বিবাহে বঞ্চিত। ৭ শুক্র শিরঃপীড়া বা পাগলের সূচনা। ৮ করচভূকেণে " নিন্দনীয় মৃত্যু বা গুপ্তশক্র। ৯ করত্রিকোণে .. ১০ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্বেব …গ্রী বা স্বামী পরস্পর কর্তৃক নিহত। নৈতিক জ্ঞানশালী। ২য় '' वन्ती। ১২ তর্জ্জনীর প্রথম পর্বেব বিশ্বাসঁঘাতক ও অকৃতকার্য্য। ২য় 20

১২ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ৩য় পর্বেব ... শেষভাগে বিশেষ ধনী হয়। ১৩ তর্জ্জনীর ২য় পর্বেব ... দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

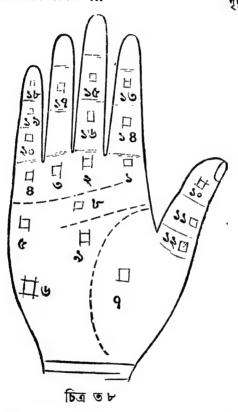

্বে তর্জ্জনীর ২য় পর্বের ১৩ মধামার ২য় পর্বের

বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ। যাদুবিভায় পারদর্শী।

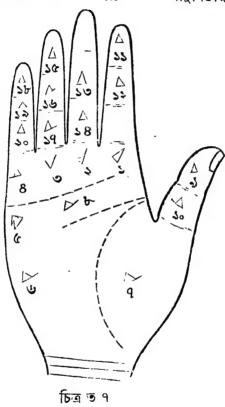

১৭ অনামিকার ওয় পর্বের ... অতিরঞ্জিত করিতে নিপুণ। ১৮ কনিষ্ঠার ১ম পর্বের যাতুবিভা দ্বারা মৃতব্যক্তিকে

বাঁচাইতে দক্ষতা।
১৯ " ২য় " ··· বাছবিভায় দক্ষ।
২০ " ওয় " ... কূট রাজনীতিজ্ঞ।

### চতুক্ষোপ চিহ্ন

চিক্ত চিত্ৰ ত ৮ ১ বৃহস্পতি স্থানে ••• স্থিরবৃদ্ধি, আধিপত্য করিবার ক্ষমতা ! ২ শনি অগ্নি কিংবা দৈব বিডম্বনা হইতে রক্ষা। ৩ রবি ব্যবসায় ধনর্দ্ধিযোগ। ব্যবসায় উন্নতি ও ভীষণ অর্থদণ্ড হইতে রক্ষা। ৪ বুধ ক্রন্স-সভাব হইলেও দমনকারী। ৫ ১ম মঙ্গল " সম্মান লাভ, ধনবৃদ্ধি, জলে মগ্ন হইতে রক্ষা। ৬ চন্দ্র গৃহত্যাগী ও প্রবাসী। 9 % 200 বদরাগী কিন্ত কোমলহৃদয়। ৮ করচতুকোণে ৯ করত্রিকোণে ভীষণ বিপদের সূচনা। ১০ বৃদ্ধাঙ্গলীর ১ম পর্বেব ••• ইচ্ছাশক্তি একপথে ধাবিত করে। ২য় 🍊 অনর্থক তার্কিক, তুর্দান্ত বা একগুঁয়ে। 22

<sup>্</sup>ব শ্রুক্তকস্থানে ও ১ম মঙ্গল স্থানে চতুংকাণ চিহ্ন থাকিলে কারাবসি হয়।

১৬ মধ্যমার ৩য় পর্বের 

গদার্থ বিভায় অভিজ্ঞ ।
১৭ অনামিকার ১ম "

অধাচিত জয়লাভ ।
১৮ ,, ২য় ,, ...
সাফল্য ।

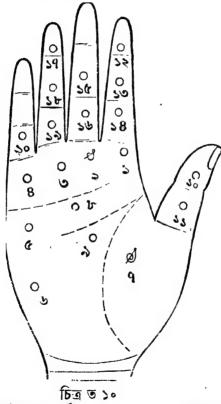

১৯ অনামিকার ৩য় পর্টেব ... ২০ কনিষ্ঠার ৩য় পর্টেব ... যশঃ ও সোভাগ্য চুরি করিবার ইচ্ছা

## পরিশিষ্ট

রেখা বিচার করা ত কঠিন। কিন্তু আরও কঠিন করতলের রেখা দেখিয়া জীবনের ঘটনাবলীর সময় নির্দেশ করা কখন কোন্ বয়সে কি ঘটনা ঘটিবে বলিয়া দেওয়ার এবং করতলে বয়স বা সময় নিরূপণ করার নির্দিষ্ট কোন নিয়মও নাই। বিভিন্ন গ্রন্থকারের মত এ বিষয়ে বিভিন্ন। যদিও এই সব বিভিন্ন অভিমত অনুযায়ী বয়স হিসাব করিলে কলাফলের বিশেষ পার্থকা দৃষ্ট হয় না, তথাপি নৃতন শিক্ষার্থীন দিগের এতগুলি বিভিন্ন মত ভালরূপ হৃদয়ক্ষম করিয়া যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা খুব সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

আজ পর্যান্ত সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা পুস্তকে নানারূপ অভিমত আলোচনা করিয়া আমার যেরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় "Cheiro"র "System of Seven" অর্থাৎ "সাতের নিয়ম" সর্বভাষ্ঠ। নৃতন শিক্ষার্থীদিগের বুঝিবার পক্ষেইহা সরল এবং সময় নির্দেশ করার দিক দিয়াও খুব কার্য্যকরী। "System of Seven" এ শুধু আয়রেখা ও ভাগ্যরেখার উপর বয়স বিচার করা হইয়াছে। আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখার উপর বয়স বিচার করা হইয়াছে। আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখার নাম হইয়াছে "System of Seven"। এইরূপ ৭ ভাগ করিবার কারণ এই বয়, সাত সম্খ্যাটী প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মানুয়ায়ী একটী প্রিবর্ত্তনসূচক সম্খ্যা। ডাক্তারী শাস্তে বলে

যে, মানবশরীর প্রত্যেক ৭ বৎসর অন্তর এক পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অতিক্রম করে। পর্য্যায়ক্রমে প্রতি সাতবৎসর অন্তর

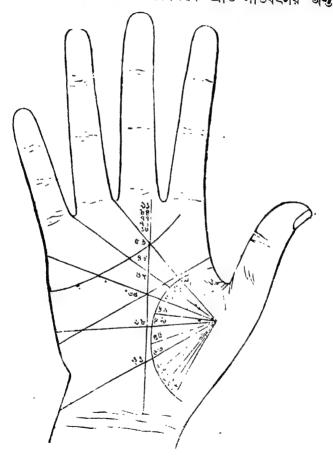

চিত্ৰ থ ১

শরীর একই রকম অবস্থা প্রাপ্ত হয়—কোন ব্যক্তির যদি সাত বৎসর বয়সে স্বাস্থ্য খারাপ থাকে তাহা হইলে ২১ বৎসর বয়সে তাহার পুনরায় স্বাস্থ্য খারাপ হইবার সম্ভাবনা। আবার ৭ বৎসর বয়সে তার স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকিলে ২১ বৎসর বয়সে তাহার স্বাস্থ্য খুব ভাল হইবে বলিয়া আশা করা ঘাইতে পারে।

করতলের সকল রেখার উপরই সময় বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখার উপর সময় বিচার করা হয়। ইহার কারণ জীবনের যাহা কিছু বড় ঘটনা, তাহা সবই প্রায় এই তুইটা রেখা নির্দ্দেশ করে।

এখন কি করিয়া ভাগ্যরেখা ও আয়ুরেখার সাহায্যে বয়স নিরূপণ করা হয়. তাহা উপরিস্থ চিত্র দেখিলেই শিক্ষার্থিগণ ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। ঐ চিত্রে শুক্রস্থানের ঠিক নাঝামাঝি স্থানে একটি কাল্পনিক বিন্দু চিক্ন বসান হইয়াছে। আর একটা বিন্দু চিক্ন লওয়া হইয়াছে ঠিক নধ্যমা ও আনামিকার সংযোগস্থানের মূলদেশে। এখন এই ছই বিন্দু চিক্ন একটা সরল রেখার হারা সংযুক্ত করা হইল। সরল রেখাটা আয়ুরেখাকে যে স্থানে অতিক্রম করিবে সেই স্থান ভাগ্যরেখার উপর বয়স নির্দ্দেশ করিবে ৫৬। সাধারণতঃ এই সরল রেখাটা ভাগ্যরেখাকে অতিক্রম করিবে এমন স্থানে আবিরুধানে ভাগ্যরেখাটা ক্রদয় রেখাকে কর্ত্তন করিতেছে। আনেকের হাতে আব্যর এইরূপে না হইতেও পারে। সে স্থানে

ভাগ্যরেখার উপর বয়স বিচার করা একটু অভিজ্ঞতাসাপেক। এইরূপভাবে শুক্রস্থলের বিন্দুর সহিত অনামিকার ও কনিষ্ঠার মূলদেশস্থিত বিন্দু যে সরল রেখাটী সংযুক্ত করিতেছে, তাহা আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখার উপর বয়স নির্দেশ করিবে যথাক্রমে ২৮ ও ৪২। এই চুইটা সরল রেখার মধ্যন্থিত ভাগ্যরেখাকে আবার অর্দ্ধেক ভাগে ভাগ করিয়া সেই স্থানে ভাগ্যরেখার বয়স দেখান হইয়াছে ৪৯, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য আয়ুরেখা ও ভাগারেখাকে "System of Seven" এ বিভক্ত করা। চিত্রে প্রদর্শিত বয়স নির্দেশ করিবার এই পরিকল্পনা ভালরূপে প্রণিধান করিতে পারিলেই পাঠকবর্গ চিত্রে প্রদর্শিত বাকী অংশটকু নিজেরাই বুঝিয়া লইয়া তাহা কার্য্যে লাগাইতে পারিবেন আশা করিতে পারা যায়। সময় বিচার সম্বন্ধে আর তুই একটা কথা বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে চাই। সময় নির্নাপণ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটু অভ্যাসসাপেক এবং এবিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ও খুব বেশী। শুক্রস্থানের ঐ বিন্দুটী যে ঠিক কোথায় বসিবে তাহা ধরা বেশ সহজ বাাপার নয়। ইহা বাতীত কাহারও হাত ছোট, কাহারও হাত বড়, কাহারও হাতের দৈর্ঘ্য বেশী। সেখানেও এই নিয়ম একই ভাবে খাটিবে। সমচ্তুকোণ বা স্থলা প্রহাতে (Square বা Spatulate হাতে) বরুস বিচার করিতে হইলে আমাদের ভাগ্যরেখা ও আয়ুরেখাকে যেরূপ ভাগ করা উচিত, ভাবুক হাঙে কখনই :সেরপ ভাবে ভাগ

করা চলিতে পারে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়
শুক্রন্থিত বিন্দুচিক্ন হইতে অন্ধিত সরল রেখাটা যে স্থানে
ভাগ্যরেখাকে ৩৫ বৎসর বয়সে অতিক্রম করে (চিত্র থ ১), সেই
স্থানটা ভাগ্যরেখা, শিরোরেখারও সংযোগস্থল। অনেকের হাতে
আবার এইরূপ নাও হইতে পারে। এইরূপ স্থলে বিচার
করিতে হইলে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে 
এই ক্রটীগুলিরই কিছু পরিমাণ সংশোধন হইতে পারে
যদি আমরা শুক্রস্থিত বিন্দুচিক্রটীকে এমন স্থানে লই, যাহাতে
ইহা অনেকটা শুক্রস্থানের মাঝামাঝি বসে, এবং উহা
হইতে চিত্রপ্রদর্শিত নিয়্নমান্ত্র্যায়ী সরল রেখা টানিলে সেই
রেখা ভাগ্যরেখার ও শিরোরেখার সংযোগস্থান এবং ক্রদয়রেখা ও ভাগ্যরেখার সংযোগস্থল এই উভয় সংযোগস্থল
দিয়াই অতিক্রম করে।

পরিশেষে আমার বক্তবা এই যে, পৃথিবীতে এমন কোন নিয়ম বা আইন আছে বলিয়া মনে হয় না যাহার কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, এবং "Exception proves the law" এই কথাটাই খাঁটা সতা। সামুদ্রিক শাস্ত্র বৈশ্লেষণিক (Analytical) শাস্ত্র। এই বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতার উপরেই নির্দিষ্ট নিয়মানুষায়ী বয়স বিচার করা নির্ভর করিতেছে। প্রথম প্রথম ভুলভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু চেফা, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় থাকিলে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।